## कि गारा (वार्षिश-राष्ठेम्

## শ্রীঅস্মঞ্জ মুখোপাধ্যায়



২.৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাডা

४०० क्यूक्रांस्क्रमं क्रुक्रंक्रम्बलक्ट त्राक्रीरोक्टर वैक्रे क्रुक्टर अक्ष्म्याल-म्यूर्याहरू क्रिक्टर

মূল্য ছুই টাকা

বিক।র—শ্রীপরমানন সিংহ রার। শ্রীকালী প্রোস ৬৭, সীতারাম ঘোষ ট্রাট, কলিক সোদর-প্রতিম

গ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ও তদীয় পত্না

কল্যাণীয়া শ্রীমতী স্নেহলতা দাসীকে

প্রীতি ও আশীর্বাদের সহিত দিলাম। 🛫

আট প্রেসের সহাদর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ
ম্থোপাধ্যায় বি. এ. মহাশয় এই পুস্তকের ছবিগুলির
ব্লক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, ভজ্জন্ত তাঁহার নিকট
কৃতক্ষভা প্রকাশ করিতেছি।

一型有一种

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## MISS MAYA BOARDING HOUSE. By.

Mr. AnkamanjaeMukarjee

চাকুরীর অন্ধকার-পর্বে অবিশ্রাম ঘুরিয়া, ছই বন্ধু ব্যন শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পর্টিল, তখন উভয়ের সমস্ত অন্তর নৈরাশ্য ও বিরক্তিতে একেবারে ভরিয়া উঠিল।

দিজেন বলিল, "কি করা যায়, পরিতোষ ?"

পরিতোষ কহিল, "সেই কথাই ত ভাবছি। রেঞ্চার্সের টীকেটও ত অনবরতই কেনা হ'ছে, কিন্তু একবারও ত ছোট-খাট একটা প্রাইজও ভাগ্যে জুটল না। আচ্ছা পাথর-চাপা কপাল বটে!"

দিজেন তাকিয়ার উপর আড় হইয়া পড়িয়া মনে
মনে ভাবিতে লাগিল—পাথর-চাপাই বটে! ছঃখের
ভীষণ ভারী পাথর। যারা বলে, জগণ্টা সুখের, তারা, হয়
সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, নয় ত—বেজায় ফাঁকিবাজ; অথবা
ভাগ্যগুণে তারা রূপার ঝিমুক-বাটি সঙ্গে নিয়েই জন্ম
লাভ করেছে। কিন্তু—কিন্তু—ওঃ…!

পরিতোষ দেহখানি চোদ্দ-পোয়া প্রসারিত করিয়া শুইয়া-পড়িয়া ভাবিল,—পুরুষকার কথাটার কোনই মানে হয় না দেখচি; এতদিন পরে ভাগ্যটাকেই মানতে হল। তা না হয় মানলুম, কিন্তু—কিন্তু—আঃ…!

ত্ব'জনেরই চিস্তা, 'কিস্তু'র সূত্র ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হটল। তার পর ত্ব'জনেই খেই হারাইয়া একটা করিয়া দীর্ঘনিখাস ছাড়িয়া যেন পুনরায় সচেতন হটয়া উঠিল।

সচেতন হইয়া দিজেন বলিল, "চা।"—পরিতোষও একটু গা-নাড়া দিয়া বলিল, "ঠিক! চা।"

চা আসিলে, কয়েকটি তৃপ্তির চুমুকে চায়ের পেয়ালা খালি করিয়া দ্বিজেন বলিল, "একটা-কিছু ব্যবসা-ট্যাবসাই খুলতে হবে, পরিতোষ। চাকরীর আশা একেবারেই ছুরাশা।"

"কিসের ব্যবসা খুলতে চাস্ ?"

"ভেবে-চিস্তে যা-হোক একটা-কিছু খোলা যাক আয়।"

তখন উভয়ের মগজে অনেক রকম ব্যবসায়ের ফন্দী উদয় হ'ল; যথা —ডায়িং-ক্লিনিং, হেয়ার-কাটিং সেলুন, বেকারী, ছধ, মাছ, ষ্টেসনারী, মুদীখানা, খাঁটি গব্যন্থত, বিশুদ্ধ চন্দোসী আটা, টয়লেট প্রিপারেসন—ইভ্যাদি;—কিন্ধ শেষ পর্যান্ত কোনোটাই টিঁকিল না। একটানা-একটা খুঁত, একটা-না-একটা অসুবিধা, উক্ত প্রত্যেকটি ব্যবসায় হইতে মস্ত লক্ষা হাত বাড়াইয়া, যেন উভয়কে

ঠেলিয়া দিল। মীমাংসা কিছুই হইল না। স্থৃতরাং সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া দিজেন উঠিয়া পড়িল ও তাহার পাঁচ-টাকায়-হ'বেলা-পড়াবার টিউসনিতে চলিয়া গেল। পরিতাধেরই বাড়ী; বিশেষতঃ বন্ধুর মত টিউসনির সোভাগ্যও তাহার ঘটে নাই। স্থতরাং সে আসম্ম সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে অনেকক্ষণ পর্যান্ত সেই বাহিরের ঘরখানার মেজে-জোড়া সতরঞ্চির উপর তেমনি চিং হইয়া পড়িয়া রহিল; তাহার পর কাং হইল, এবং সবশেষে উপুড় হইয়া কিছুক্ষণ থাকিবার পর, তুই হাতে রগ টিপিয়া উঠিয়া বসিল, এবং 'য়্যাসপিরিণ ট্যাবলেট' খাইবার অভিপ্রায়ে মন্থর গতিতে, হেলিতে তুলিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর, পূরা তিন ঘণ্টাকাল শয্যায় শুইয়া চিন্তার পাথারে ভাসিবার—অর্থাৎ ভাবিবার পর, দ্বিজেন সহসা লাফাইয়া উঠিল।

কিসের একটা ব্যবসায় খোলা যায়—সেই চিন্তাই তাহার মস্তিক্ষে আলোড়িত হইতেছিল, এবং পূর্বব-দিনের মত অনেক-কিছু বিষয়ের গবেষণার পর, সে 'বোর্ডিং-হাউসে'র ভিতর আলোকোজ্জ্বল পথ মুক্ত দেখিতে পাইল। বোর্ডিং-হাউসে'র মত স্থবিধা আর অহ্য কিছুতেই নাই। একবার বাজারে গিয়া জিনিষ-পত্রগুলি কিনিয়া আনা ছাড়া

আর বিশেষ থাটুনি নাই। ভদ্রলোক লইয়া কারবার, বাকী পড়িবার ভয় নাই; ভাঙ্গিবার-চুরিবার বা পচিবার-গলিবারও কিছু নাই। ঝঞ্চাটও থুব কম; থালি ভাঁড়ারের প্রতি লক্ষ্য রাখা, আর মাসান্তে বোর্ডারদের তাগিদ দিয়া পাওনা টাকাগুলি 'কলেক্স্যন্' করা। যদি পাঁচশজন বোর্ডার রাখা যায়, আর বোর্ডার-পিছু চারিটা করিয়া টাকা মুনফা থাকিয়া যায়, তাহা হইলেই মাসে টন্-টনে একটি-শো টাকা! তার ঝড়তি-পড়তি নাই। বোর্ডারের সংখ্যা-নৃদ্ধি হইলে, তথন অন্যত্র আরও একটা বোর্ডিং খুলিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। একটাতে সে নিজে থাকিবে, অপরটির ভার থাকিবে,—পরিতোবের উপর। চমংকার হইবে।

স্থৃতরাং দিজেন হর্ষোৎফুল্ল অস্তরে ছুটিল—পরিতোবের কাছে। পরিতোব রুদ্ধ-নিঃখাসে সব কথা শুনিয়া মহা উৎসাহে দিজেনের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "সব চেয়ে ভাল মৎলব আবিষ্কার করেছ। নাইস্! কিন্তু একটা-কিছু নতুন ব্যাপার করতে হবে—যাতে সকলে 'য়্যাট্রাক্টেড্' অর্থাং কি না লুব্ব এবং মুশ্ব হয়।"

"কথাটা 'রিজ্নেবল' বটে; তা সে জন্মে কি করতে চাসু ?"

খানিক চিম্ভার পর পরিতোষ কহিল, "একটি ইয়ে—

গুড্-লুকিং এবং স্থুরসিক। তরুণীকে রাখতে হবে—'লেডি স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট' হিসেবে। তিনিই বোর্ডারদের খাবার-দাবারের তদারক করবেন। 'টু বিগিন উইথ'—আপাততঃ তাঁকে মাসে গোটা-পঁচিশ করে টাকা দিলেই চলবে; আর বোর্ডিংয়েই থাকবেন তিনি, এবং খাবেনও। অর্থাৎ ঐটিই হবে মাছের চার; তারপর বঁড়সীতে গাঁথো, আর খেলিয়ে তোল!—কি বল্?"

"মতলবটা মন্দ নয়। বোর্ডাররা তা হলে বেশ ভাল ভাবেই জমে যাবে; আর ছাড়তেও চাইবে না। যুগ হিসেবে ব্যবস্থা করতে হবে; যে যুগে যা। নাইস্ মংলব! এক্সেলেণ্ট!"

স্তরাং পরামর্শ পাকা হইয়া গেল; এবং ইহাও স্থির হইল যে, যে-তরুণীটিকে রাখা হইবে, তাহারই নামে 'বোর্ডিং-হাউসে'র নামকরণ হইবে; যেহেতু ঐ নামটাই হবে—প্রাথমিক আকর্ষণ।

পরিতোষ কহিল, "কিন্তু ঐ রকম একটি ভাল স্ত্রীলোক পাওয়াই মুস্কিল হবে।"

দিজেন কহিল, "ভাল স্ত্রীলোক মানে? দেখতে শুনতে ভাল ?"

"সে কথা ত প্রথমেই বর্লেছি। দেখতে শুনতেও স্থ্রী হয়, চালাক-চতুরও হয় এবং গেরস্থ ঘরের—" "গেরস্থ ঘরের পাবি কোথেকে? গেরস্থ ঘরের মেয়ে কথনো—। অর্থাৎ 'আউট-ডোর' গেরস্থ হবে আর কি! তবে আজকাল নামের শেষে একটা দেবী, কি কোন একটা পদবী, এবং গোড়ার দিকে একটা 'মিদ্' জোড়া থাকলেই, গেরস্ত ঘরের মেয়েই বোঝাবে; বুঝলি না?"

বেশ পরিক্ষার এবং পবিত্রভাবে পরিতোয বৃঝিয়া লইতে পারিল না। মনে একটুখানি খুঁৎ রাখিয়া বুঝিল; তেমন উৎসাহ প্রকাশ না ক্রিয়া কহিল, "বুঝেছি।"

পরদিন হইতেই বোর্ডিং খুলিবার আয়োজনাদি স্থক হইল। স্থির হইল—পাঁচশো টাকা মূলধন লইয়া কাজে নামা বাইবে। আড়াইশো দিবে—পরিতোষ, আড়াইশো দিবে—দ্বিজেন।

দিন পাঁচ-সাতেকের মধ্যেই মাসিক একশত টাকা ভাড়ায় একটি দিতল বাড়ী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল। উপরে চারিখানি, নীচে চারিখানি, মোট আট খানি শয়ন ঘর। তা ছাড়া স্বতন্ত্র রান্নাঘর, ভাঁড়ার। নীচের প্রশস্ত বারান্দার ছইপাশে কাঠের পার্টিসান দারা ঘিরিয়া ছইটি পৃথক ঘর বানানো হইল। তাহার একটি আফিস, অপরটি লেডী-স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের কোয়ার্টার রূপে ব্যবহৃত হইবে। অতঃপর দৈনিক কাগজে এক জন লেডী-স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের জন্ম বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইল। যেদিন প্রাতঃকালে বিজ্ঞাপন বাহির হইল, সেই দিনই দ্বিপ্রহরে এক জন কর্মপ্রার্থিনী আসিলেন।

দিজেন কহিল, "আপনার নাম ?" "লাবণালতা দাসী।"

পরিভোষ মনে মনে ভাবিল—বড্ড সেকেলে নাম!
তা ছাড়া, লাবণ্যলতার চেহারায় আসল বস্তুটিরই—অর্থাৎ
লাবণ্যেরই অভাব! সেইজন্ম পরিতোষ বিশেষ কোন
উৎসাহ না দেখাইয়া, জানালার বাহিরে দৃষ্টিপাত পূর্বক
আকাশ দেখিতে লাগিল।

দিজেন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া-শুনা কত দুর 
্"

"মাট্রিক ক্লাস পর্যান্ত পড়েছিলুম। পরীকার আগে আমার ভয়ানক—"

বাকী কথা শেষ করিতে না দিয়াই, দিজেন জিজ্ঞাসা করিল, "বিজ্ঞাপনে দেখেছেন বোধ হয়, 'হোল্ টাইম্' এখানে থাকতে হবে; তাতে আপনি রাজী আছেন ত ?"

কিন্তু লাবণ্যলতা তাহাতে রাজী নহেন। রাত্রিতে তিনি কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না। কহিলেন, "তাতে কাজের কোন ক্ষতি হবে না। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যান্ত আমি থাকবো, এবং দেখা-শুনা করব। আমাকে না-হয় পাঁচ টাকা মাইনে কমই দেবেন।"

পরিতোষ আকাশ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া খবরের কাগজের পাতায় নিবদ্ধ করিল।

লাবণ্যলতা দ্বিজেনের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কি বলেন আপনি ?"

দ্বিজেন ঘাড় নাড়িল। তা হয় না। দিনরাত এই-খানেই থাকিতে হইবে।—স্বতরাং লাবণ্যলতাকে হতাশ হইয়া প্রস্থান করিতে হইল।

পরিতোষ তথন নড়িয়া উঠিল এবং খবরের কাগজ হইতে তাহার একাগ্র দৃষ্টি দিজেনের মুখে ফেলিয়া কহিল, "লাবণ্য নানের পর আর কথা কইবার কোন দরকারই ছিল না। ওই পচা নামের সঙ্গে বোর্ডিংয়ের নাম রাখতে হবে নাকি? আর তা ছাড়া, চেহারাতে ক'খানা হাড় ভিন্ন আর কিছুই নেই! লাবণ্যলতার বদলে বরং হাড়-শোভনা বা অস্থিমালিনী নামই ওঁর চেহারার সঙ্গে ঠিক খাপ খায়।"

সন্ধ্যার সময় হুই বন্ধু যখন চা খাইতেছে, সেই সময় 'নমস্কার' বলিয়া আর একটি মহিলা হাসি-হাসি মুখে প্রবেশ করিলেন। পরিতোষ তাঁহার আপাদ-মস্তক একবার অপাঙ্গে দেখিয়া লইয়া, বোধ হয় মনে-মনে খুসী হুইল। দেখিতে পরিপাটী। বন্ধুছয়ের চা পানে একট্ ব্যাঘাত ঘটিল। যিনি আসিলেন, তিনি কহিলেন, "চা জুড়িয়ে যাবে, আপনারা আগে ওটা শেষ করে নিন্।"

পরিতোষ মনে মনে কহিল, "বেশ ফরওয়ার্ড বটে।" দ্বিজ্ঞেন কিছু একটা বলিতে যাইবার মতলবে তাড়াতাড়ি চায়ের ঢোঁক গিলিতে গিয়া বেজায় বিষম খাইতে স্থক্ক করিল। তখন পরিতোষই কহিল, "আপনি

বুকের কাপড়টার সঙ্গে ব্রুচটা ভাল করিয়া আঁটিতে আঁটিতে নবাগতা কহিলেন, "বিনোদিনী গার্লস্-স্কুলে মিষ্ট্রেস্ ছিলুম।"

"ছাড়লেন কেন ?"

এর আগে কি করতেন ?"

"ছাড়লুম—অস্থের জন্ম। গরু তাড়ানো কাজ, অর্থাৎ রাখালীটা স্বাস্থ্যে ঠিক স্থট্ করল না। বুকের একট্-একট্ প্যাল্পিটেসান্ আরম্ভ হল,—তাই ওটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলুম।"

"আপনারা কজন মিষ্ট্রেস্ ছিলেন ওখানে ?"

"চার জন মিষ্ট্রেস্ আর তিন জন মাষ্টার।"

ছিজেন কহিল, "আচ্ছা আপনার নাম আর য়্যাড়েস্টা দিয়ে যান; যা হয়—খবর দেবো।"

স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেলে, ছিজেন পরিতোষের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি রকম মনে হয় ?"

"মোটেই স্থবিধের নয়। ঐ হার্টের প্যাল্পিটেসানের কথা যা বল্লে, এখানে এলে ওটা আরও বেড়ে যাবে। তখন ওঁর বন্ধি সইতে গিয়ে, আমাদেরই প্যাল্পিটেসান রোগ দাঁডিয়ে যাবে!"

স্বুতরাং ইনিও না-মঞ্জুর হইলেন।

পরদিন সকালে শ্রীমতী গীতা, সীতা, কানন, কাজল, গীতিকা, সেবিকা, তিনী, মানসী প্রভৃতি ডজন-খানেক যুবতী একে-একে কর্মপ্রার্থিনীরূপে আসিয়া দর্শনদান করিলেন; কিন্তু সকলকে পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া সগৌরবে জয়পতাকা লাভ করিলেন—মিস্ মায়া গুপ্তা। বয়স—বছর চবিবশ, গড়ন স্বডৌল, মেজাজ প্রফুল্ল, স্বাস্থ্য —নিথুঁত। তাঁহার কথা-বার্তার মধ্যে বেশ-একটা সরস মাধুর্য্য এবং আকর্ষণ আছে। স্থতরাং তিনিই বাহাল হইলেন, এবং তাঁহারই নামে বোর্ডিংয়ের স্থরঞ্জিত ও স্মুদশ্য সাইনবোর্ড কুলিল—

স্ মায়া বোর্ডিং-হাউস।

## Ş

সংবাদ-পত্রে 'মিস্ মায়া বোর্ডিং'এর বিজ্ঞাপন বাহির হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি এ দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল, এবং ইহার ২৫টি সীট দেখিতে-দেখিতে পূর্ণ হইয়া গেল। দ্বিজেন এবং পরিতোষ, মিস্ মায়ার সাহায্যে ও সহযোগিতায় পরমানন্দে এবং চরমোৎসাহে বোর্ডিংয়ের কার্য্য স্কচারুরূপে পরিচালনা করিয়া যাইতে লাগিল।

একমাস উত্তীর্ণ হইলে, বোর্ডারদের নিকট হইতে টাকা আদায় হইল। দ্বিজ্ঞেনের কল্পনার হিসাব সভ্যে পরিণত হইল। সমস্ত ব্যয় বাদে বোর্ডার পিছু চারি টাকা হিসাবে মোট এক শত টাকা মুনাফা পাওয়া গেল।

কিন্তু ব্যবসায়ের এই প্রথম সাফল্যই দিজেনকে কথঞিৎ চিস্তাকুল করিয়া তুলিল। দিজেন ভাবিতে লাগিল, "পরিতোষকে না নিলেই হ'ত। ওর আড়াইশোটা টাকার জন্মে মাসে মাসে ওকে লাভের আর্দ্ধেক দিয়ে যেতে হবে। বড্ড বোকামীর কাজ করিচি।"

প্রথম মাদের লাভের পঞ্চাশটা টাকা হাতে পাইয়াই পরিতােষ স্ত্রীর জন্ম হখানা ভাল শাড়ী, সাবান, সেন্ট প্রভৃতি এবং নিজের জন্ম গোটাকতক আদ্ধির পাঞ্জাবী, একটা ভাল ফাউন্টেন পেন, হইখানা উৎকৃষ্ট তােয়ালে এবং টুথ-পেষ্ট, ক্ল্রের ব্লেড, শেভিং-ষ্টিক, য়াুাস্পিরিণ ট্যাবলেটের ফাইল প্রভৃতি কিনিয়া ফেলিল। আর হই বেলার জায়গায় প্রতাহ তিনবেলা করিয়া আরামে ক্রামেক্রে চা পান করিতে আরম্ভ করিয়া দিক্রা

কিন্তু দিজেন হঠাৎ একটু গন্তীর হইয়া পড়িল। ইতিপূর্বের সে সর্ববদাই গুন্গুন্ করিয়া যে গান গাহিত, তাহার সেই গুন্গুনাণি বন্ধ হইয়া গেল। দিজেনের এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া পরিতোষ কহিল, "তোর হোল কি হঠাং ? পকেট খালি থাকতে তোর মুখে হাসিছিল, এখন পকেট-ভারির সঙ্গে-সঙ্গে মুখের হাসিও পকেট-জাত্ ক'রে বসলি নাকি ?"—প্রভ্যান্তরে শুধু একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া, দিজেন বিনা-আবশ্যকেই রান্নাভাঁড়ারের তদ্বিরাদির জন্ম চলিয়া গেল।

রাত্রে শুইয়া পূর্বের মতই দিজেনের অনেক রাত অবধি ঘুম আসে না। পূর্বের অনিদ্রার কারণ ছিল— চাকুরীর অভাব, পয়সা কড়ির অনটন; এখনকার কারণ হইতেছে, বোর্ডিং-হাউসের সপত্নীতুল্য অংশীদার— পরিতোষ।

সে-দিন অপরাত্নে বোর্ডিং-হাউসের আফিস ঘরে বসিয়া পবিতোষ একাগ্রমনে যুদ্ধের সংবাদ পড়িতেছিল, আর দ্বিজেন যেন আহত সৈনিকের ক্যায় চিস্তা-রণাঙ্গণে শ্রান থাকিয়া নীরব-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। গভীর চিস্তার ফলে তাহার মস্তিষ্ক যেন একটু তুর্বল হইয়া পড়িল; স্নায়্ন্ন মণ্ডলীতে যেন একটু অবসাদ আসিল। দ্বিজেন তম্প্রাচ্ছর হইল। মিনিট পাঁচেক পরে সেই তক্ত্রাবস্থাতেই উচচকঠে সে হুস্কার দিল—"ওকে ভাগাতেই হবে!" সক্তে-সঙ্কেই তাহার তত্তা-ঘোর কাটিয়া গেল; সে উঠিয়া বসিল। পরিতোষ কাগজখানা রাখিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "কি রে, ব্যাপার কি ? একটা আমড়ার আঁটি দেখচি ঘোড়ার ল্যাজের লোমে বেঁধে তোর গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। কা'কে ভাগাবি ?"

একট্ট অপ্রতিভ হইয়া, একট্ ঢেঁক গিলিয়া, দিজেন কহিল, "ঐ মায়া গুপুটাকে।"

পরিতোষ কাপড়ের খুঁটে তাহার চশমার কাচ মুছিতে মুছিতে কহিল, "কি ব্যাপার বল ত। এই নিয়ে খুব ভাবিদ্ দেখচি, নইলে স্বপ্প দেখে চেঁচিয়ে উঠিদ!—তা, দেখে-শুনে য্যাপয়েণ্ট্ করলি, এরই মধ্যে ভাগাতে চাস্কেন ?"

কয়েক সেকেণ্ড একটু ভাবিয়া লইয়া দ্বিজেন কহিল, "ভারী ভূল হয়ে গিয়েচে। ওর নামে বোর্ডিংএর নাম রাখলুম, কিন্তু কোন কারণে যদি ভবিষ্যতে ও চলে যায় তা হ'লে ত—"

বাধা দিয়া পরিতোষ কহিল, "সে অস্থবিধে যদি ঘটে, তাহ'লে ভবিষ্যতে ঘটবে; কিন্তু এখনই ওকে ভাগিয়ে, বর্ত্তমানেই সে অস্থবিধে টেনে আনবার মত বুদ্ধি তোর আসছে কেন, বুঝতে পাচিচ নে! 'ব্যাচিলার' হয়ে আছিস, আর কা'রো সঙ্গে প্রেমে-ট্রেমে পড়লি নাকি, এটাকে ভাগিয়ে তাই তাকে আনতে চাস ?

কথাটা দিজেন মানাইয়া লইতে অপারগ হওয়ায় মনে-মনে একটু লজ্জিত হইল।

পরিতোষ কহিল, "তা ছাড়া, ভবিষ্যতেও ত কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। এ যদি চলেই যায় কখনো, তাহ'লে এর জায়গায় যে-ই আসবে, এখানে তারই নাম হয়ে যাবে—'নিস্ মায়া'। আর তা না হলেও ক্ষতি নেই। মিস্ মায়া বলে কা'কেও যে এখানে সশরীরে থাকতে হবে, তারও কোন মানে নেই।"

ছিজেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "থাম্ থাম্, অভ লেক্চারিফাই করতে হবে না; কাঁধের উপর মাথা একটা আছে, স্থতরাং বুঝতে পেরেছি।"

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর দ্বিজেন শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, "একটু ব্যবস্থা ক'রে চালালে, বোর্ডিং থেকে মাসে ১২৫টা ক'রে টাকা সহজেই আয় ক'রতে পারা যায়। তার মানে—বছরে দেড় হাজার। দশ বছরে পনর হাজার। কিন্তু তা ত আর হবে না, ঐ ল্যাং-বোটটাকে নিয়েই যে সব মাটি করলুম!"

পরদিন দ্বিজেনকে বেশ-একট্ প্রফুল্ল এবং স্ফুর্তিযুক্ত দেখা গেল। রাত্রির রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বৈকালের দিকে সে বোর্ডিং হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং বরাবর 'দৈনিক দেশবন্ধু' কাগজের অফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে গিয়া, পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া, বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারকে কহিল,"কালকের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা ছাপা হবে, কত খরচ পড়বে ?"

ম্যানেজার বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া হিসাব করিয়া যাহা বলিল, দ্বিজেন পকেট হইতে সেই টাকা বাহির করিয়া দিল, এবং রসিদ লইয়া চলিয়া আসিল।

পথে আসিতে আসিতে সে একটা ছাপাখানায় প্রবেশ করিল; কহিল, "পাঁচখানা চিঠির কাগজের হেডিং ছাপিয়ে দিতে হবে।"

প্রেসের বাবু একটু বিশ্বিত ভাবে কহিল, "মোটে পাঁচখানা ?"

"আপাততঃ তাই; অর্থাৎ নমুনার মত আর কি। তারপর পছন্দ হ'লে পাঁচ হাজার।"

"কিন্তু ছাপার চার্ল্জ, পাঁচশোয় যা' পড়বে, পাঁচ-খানাতেও তাই পড়বে।"

"পড়ুক।"

তখন দর-দাম ঠিক হইল, এবং কিছু বায়না দিয়া

দ্বিজেন বোর্ডিংয়ে ফিরিবার উদ্দেশে 'বাসে' উঠিল; কয় দিন পরে আজ সে গুন্-গুন্ করিয়া গান ধরিল,— 'অতিথি আমি তোমারি দ্বারে এসেছি, আজি—এসেছি।'

9

পরদিন সকাল বেলা যখন দোতলার বারান্দায় হেমবাব, গজেনবাব, মুট্বাব প্রভৃতি দোতলার বোর্ডাররা, মিস্মায়াকে লইয়া নানারূপ গল্প-গাছা করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে সকলের মিলিত কল-হাস্ত বোর্ডিং-বাড়ীর স্থির বায়ুতে তরঙ্গ ভূলিতেছিল, তখন নীচের অফিস-ঘরে ত্রই বন্ধুতে কোন বিষয়ে পরামর্শ চলিতেছিল।

পরিতোষের হাতে 'দৈনিক দেশবন্ধু' পত্রিকার কর্ম-খালির পাতাটা খোলা ছিল। দিজেন কহিল, "সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। ছেড়ে দে একটা দরখাস্ত। লাগে লাগবে, না লাগে—না লাগবে।"

কাগজে কর্মখালির একটা বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে।
এক জন টাইপ-জানা, আই-এস-সি বাঙ্গালী য়্যাসিষ্ট্যান্ট
চাই। বেতন বর্ত্তমানে ৭৫ —পরে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০,
হইবে। প্রঃ ফঃ-য়ের ব্যবস্থা আছে। কর্মস্থল—বোশ্বাই
সিমসন্ ট্রটসকাই, ভিক্টোরিয়া হোটেল।

দ্বিজেন বলিল, "তুই আই-এস্-সি আছিস, টাইপও জানিস, আর বাঙালী ত বটেই; স্থুতরাং দরখাস্ত একখানা ছাড়তে দোব কি ?"

"ছাড়বো ?"

"ক্তি কি ? চারটে পয়সার ব্যাপার ত।"

আরও কিছু আলোচনা-পরামর্শের পর পরিতোষ তথনি একখানা দরখাস্ত লিখিয়া ফেলিয়া, ডাকে দিবার অভিপ্রায়ে, সেখানি প্রেটে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন চেয়ারের তুই হাতলের উপর ভর দিয়া দিজেন যেন তিড়িং করিয়া উঠিয়া দাড়াইল; সঙ্গে-সঙ্গে তাহার কণ্ঠ হইতে চাপা-স্থরে কালকের সেই গানখানা গুঞ্জরিয়া উঠিল,—

'অতিথি আমি তোমারি দারে'—ইত্যাদি। লেটার-বক্সের চাবিটা মিস্ মায়ার কাছে থাকিত। দ্বিজ্বেন তাহা চাহিয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিল।

দিন-আষ্টেক পরে বাক্স খুলিতেই দ্বিজেন পরিতোষের নামে বোদ্বে 'ডেড-লেটার অফিসে'র ফেরত একখানা কভার পাইল। কভারখানা সে খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর সবশুদ্ধ সেখানা টুক্রা-টুক্রা করিয়া ছিঁড়িয়া, নিজেই গিয়া রাস্তার ধারে 'ডাষ্ট-বীনে' ফেলিয়া দিয়া আসিল।

ইহার পর আরও চার-পাঁচ দিন পরে একদিন সকালে

পরিতোষ বোর্ডিংয়ে আসিলেই দিজেন লাফাইয়া উঠিয়া সহাস্থে বলিল, "পেট ভ'রে খাইয়ে দিয়ে তবে যাওয়ার কথা বাবা!"

পরিতোষ স্থ-খবরের যেন একটু আমেজ পাইল; কিন্তু ততটা ভাবিয়া লইতে ভরসাও হয় না। অথচ চাপা আনন্দের গুরুগাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল "ব্যাপারটা কি ?"

"ব্যাপার ভল্যাডিভপ্টক্ ক্যামসচট্কাই !—চাকরীর কেল্লা ফতে !" বলিয়া পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিজেন পরিতোবের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

চিঠিখানা বন্ধের মেসার্স সিম্সন্ ট্রটস্কাই কোম্পানীর অফিস হইতে আসিয়াছে। পরিতোষের দরখান্ত মঞ্জ্র হইয়াছে; তাহাকে এক সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদান করিতে লেখা হইয়াছে। চিঠিখানা পাঠ করিয়া পরিতোষের চাপা আনন্দ আরও চাপ খাইল। গান্তীর্য্যের সহিত অত্যন্ত সহজ ভাবে পরিতোষ কহিল, "শাঁস ত দিলি, খোসা কোখায় ? চিঠির কভারটা ?"

দ্বিজেন তাহার পকেট-কয়টা এবং টেবিলের উপরকার কাগজ-পত্র বারংবার খুঁজিল; কিন্তু পাওয়া গেল না।

অতঃপর ছই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল।

আনন্দ শুধু পরিতোষের একার হইল না, দিজেনেরও হইল। দিজেন কহিল, "তোর আমার দেহ ভিন্ন বটে কিন্তু প্রাণ এক; তোর ভালো হ'লে আমারও ভালো।"

পরিতোষ কহিল, "কিন্তু বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থাটা ?

দ্বিজেন একটু যেন হতাশ হইয়া কহিল, "বোর্ডিং বরাবর ভালভাবে চলবে না। আমি খুব ভালো ক'রে ভেবে-চিস্তে দেখলুম—এতে নামাটাই আমাদের ভূল হ'য়েছে।"

"কেন ?"

"সে অনেক ব্যাপার ; জটিল সমস্থা ! সব ব'লবো এক সময়।"

একট্থানি নীরব থাকিয়া দিজেন পুনরায় কহিল "একশো টাকা ত 'ক্যাশ'-এ আছে, এটে তৃই নিয়ে যা; বাকী দেড়শো, আদায়-উস্থল হ'লে পরে পাঠিয়ে দোবো। কিন্তু ফি-হপ্তায় চিঠি-পত্র দিতে ভূলিস নি।"—তাহার পর আবার একট্ থামিয়া বলিতে লাগিল, "সংসারটা মস্ত-বড় একটা চলবার পথ ছাড়া আর কিছুই নয়। যত ঘনিষ্ঠতা, যত আলাপই হোক, আসলে তা কণেকের, অস্থায়ী পথের আলাপ। কে কখন্ ছিটকে. প্র'ড়ে দ্রে স'রে যায়, তার কিছুরই ঠিক ক্রেই টিক ক্রেই টিক ক্রেই টিক ক্রেই টিক

মোটের উপর স্থির হইল যে, সেই দিনই রাত্রির 'মেল্'-এ পরিতোষ বম্বে যাত্রা করিবে। বোর্ডিং সম্বন্ধে ব্যবস্থা হইল, তাহার বোল-আনা দায়িত্ব এখন হইতে দিজেনের। উহার লাভ-লোকসানের জন্ম পরিতোষকে আর দায়ী থাকিতে হইবে না। উভয়ের মধ্যে যে অংশী-দারনামা লিখিত হইয়াছিল, সেই দলিলের পিঠে এই প্রস্তাব লিখিয়া পরিতোষ তাহাতে নাম সহি করিয়া দিল। স্বাক্ষিম্বরূপ উহাতে মিস্ মায়ারও একটা স্বাক্ষর থাকিল। তা' ছাড়া, দিজেন মনে মনে সম্বন্ধ করিয়া রাখিল, কালই গিয়া কাগজে এই মর্ম্মে একটা বিজ্ঞপ্তি বাহির করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে যে,—'মিস্ মায়া-বোর্ডিং'এ আমাদের ত্বই জনের যে সংস্রব ছিল, আজ হইতে তাহা'···ইত্যাদি।

বৈকালে তুই বন্ধুর শেষ সাক্ষাৎ এবং বিদায়ালাপ হইল। ট্রেণ সাড়ে সাতটায়। পৌছিয়াই চিঠি লিখিবার জন্ম দিজেন বার বার বন্ধুকে বলিয়া দিল।

সে-দিন একটু সকাল-সকাল বোর্ডিং হইতে বাসায় ফিরিয়া, খাইয়া লইয়া দিজেন শুইয়া পড়িল; কিন্তু ঘুম আসিল না। এই জিনিসটির রহস্থ বৃঝিতে পারা শক্ত। ছঃখের দিনে তাহার ঘুম আসিত না, আজ স্থখের দিনেও কিন্তু আসিতে চাহিতেছে না। পড়িয়া-পড়িয়া সে ভাবিতে লাগিল—'রাত এগারোটা; পরিতোষ এতক্ষণে মধুপুরের কাছাকাছি। বোম্বে পৌছাবার পরই চোখে দেখবে অন্ধকার; সে-অন্ধকারে ট্রটস্কাই কোম্পানীর আফিস খুঁজে বার করতে তার পায়ের নড়া যাবে ছিঁড়ে, আর মাথা যাবে ঘুরে! তার পর ফিরবে। কিন্তু আমার কাজ 'ক্লীয়ার'। কাল থেকে উঠে-প'ড়ে বোর্ডিংয়ের কাজে লাগতে হবে। পাশের ছোট বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে, আর গোটা-দশেক 'সীট' এইবার বাড়িয়ে ফেল্লে হয়। তা হলে মাসে প্রায়…

"দ্বিজু !"

রাস্তার ধারের জানালা হইতে কে ডাকিল,— বিজু!

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দ্বিজেন দেখিল, সামনে দাঁড়াইয়া—পরিতোষ! কহিল,—"এ কি! তুই যাসনি?"

''দেখতেই ত পাচ্ছিস। যাওয়া হ'ল না, এবং হবেও না।"

"কারণ ?"

"বিকেলের 'টেলিগ্রাম' পড়েছিস ? আবার ভয়ানক একটা রেলওয়ে য়্যাক্সিডেন্ট হ'য়েচে। প্যাসেঞ্জার শুদ্ধ পাঁচখানা 'বগী' একবারে ভেঙ্গে চুরমার! পাঁচ-সাত শোলোক একেবারে…। বাবা আর মা কিছুতেই যেতে দিলেন না।"

রাস্তার ধারের রোয়াকটার উপর দ্বিজেন ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল পুঞ্জ-পুঞ্জ শর্ষপ-কুমুম!

8

দ্বিজেনের নৌকা কৃলে লাগিয়াও লাগিল না। পরিতোষকে দে ভাগাইতে পারিল না। তার উপর ঈশান কোণে একখণ্ড গাঢ় রুষ্ণবর্ণ মেঘের উদয় হইল।

কি কুক্ষণে যে সে-দিন দো-তালার বোর্ডার—অস্থস্থ মুট্বাব্র জন্য মিস্ মায়া নিজহাতে তথ-বার্লিটা লইয়া গিয়াছিলেন! এই ব্যাপারেই মেঘের সঞ্চার।

সন্ধ্যার সময় মিস্ মায়া নীচের বোর্ডারদের যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-বেলা হাঁসের ডিম আনা হ'য়েচে। কি খাবেন সব বলুন, ডাঙ্গুনা না ভাজা ?"

নীচের বোর্ডারদের মধ্যে কার্ত্তিকবাবু হ'লেন চাঁই। তিনি যেন অতি-মাত্রায় বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মুট্বাবু যা ব'লবেন তাই হবে; ওর আর কি !"

্র্কিন্ত তিনি ত আর খাবেন না; তাঁর ত অসুখ। খাবেন আপনারা। বলুন—কি হবে ?" মুট্বাব্র অস্থথের সংবাদে কার্ত্তিকবাব্র মন যেন খারাপ হইয়া গেল; কহিলেন, "যা হয় হোক। ওঁর দ্বরটা আজ কভ উঠেছিল? একবার ক'রে রোজ খবরটা আমাদের দেবেন।"

মিদ্ মায়া মনে-মনে একটু বিরক্ত হইয়া রাশ্লাঘরের দিকে ফিরিলেন। এই অস্থায় আচরণের প্রতিবাদরূপে তিনি—আবশ্রুক না হইলেও—আরো বেশী করিয়া দোতালায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ফলে, নীচের বোর্ডারদের আর দো-তালার বোর্ডারদের মধ্যে ভিতর-ভিতর একটা অপ্রীতি ও অসস্থোবের ভাব জাগিয়া উঠিতে স্কুক্ন করিল। এক দিন আহার করিতে করিতে নীচের এক জন বোর্ডার, ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ডাল জলবৎ পাংলা ক্যানো হ্যা ?"—আর এক জন বলিল, 'কীরবৎ ঘন ডালটা বোধ হয় তোলা আছে। সেটা আমাদের জত্যে নয়।"

কথাটাকে হাল্কা করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মিস্ মায়া হাসিতে-হাসিতে কহিলেন, "আপনাদের আর আলাদা জল খাবার পরিশ্রম করতে হবে না; ভালই ত।"

"কিন্তু মাসে-মাসে টাকাগুলোও আর এই জলে ফেলে দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নয়—আমরা মনে করচি।"

সে-দিন এই স্থানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

পরিতোষ দ্বিজেনকে কহিল, "গতিক ভাল নয়, একটু হুঁসিয়ার !"

দ্বিজেন মিস্ মায়াকে চুপি-চুপি পরামর্শ দিল, "আপনি নীচের এঁদের একটু ভাল ক'রে তদ্বির করবেন, —যাতে এঁরা সম্ভুষ্ট থাকেন। এ দের দেখছি অভিমান একটু বেশী।"

পরদিন প্রাতঃকালে মিস্ মায়া নীচের বোর্ডারদের মজলিসে আসিয়া মোলায়েন হাসির সহিত বলিলেন, "কাল রাত্রে কি ভীষণ গরম গেছে বলুন। শুনলুম নাকি, য়ুরোপের গোলা-গুলী-বোমার ধার্কায় পৃথিবী ভয়ানক কেঁপে উঠে সূর্য্যের দিকে অনেকখানি স'রে গিয়েছে।"

হেমন্ত কহিল, "থবরটা ঠিকই। ভীষণ ধাকা! দেখুন না, আমাদের বোডিংয়েও ধাকাটার একরত্তি জের এসে লেগে আপনাকে হঠাৎ ওপর থেকে নীচে ফেলে দিয়েছে।"

অতঃপর ছ-পাঁচটা দেশের কথা, ছ-পাঁচটা দশের কথা; কিছু রহস্থালাপ, কিছু হাসা-হাসির মধ্য দিয়া মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল, এবং যে বিষ-বাষ্পটুকু সকলের অস্তরকে ভারাক্রাস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা হাল্কা হইয়া গেল। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, কোন দ্রব্য হাল্কা হইলেই তাহার উদ্ধণতি হয়। স্থতরাং নীচের সেই বাষ্প আসিয়া জমিল—উপরে।

উপরের বাবুরা নাচের বাবুদের সঙ্গে বাক্যালাপ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন।

এক দিন মুট্বাবু বারান্দার রেলিং হইতে গলা বাড়াইয়া দ্বিজেনের উদ্দেশ্যে কহিলেন, "দেখুন, সবে শ্বর থেকে উঠিচি, রাত্রে একটু ঘুমের দরকার। কিন্তু বড়ুড ব্যাঘাত্ হ'চেচ। রাত তুপুর পর্যান্ত 'কচে-বারো' 'ছ-তিন-নয়' ইত্যাদি হরেক রকম চীৎকারের চোটে আমাদের কারুর ত ঘুমোবার জো নেই!"

বিজেন একটু রোখা-গোছের লোক। পরিতোষের মেজাজটা ঠাণ্ডা। তাই দিজেনের পরিবর্ত্তে পরিতোষই নীচের বাব্দের এ সম্বন্ধে মিনতি করিয়া একটু বুঝাইয়া বলিল। কিন্তু ফল হইল বিপরীত! সে-দিন হইতে রাভ ছইটা পর্যান্ত পাশা চলিতে লাগিল, এবং সময়ের অমুপাতে চীৎকারের মাত্রাও যথেষ্ট রকম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

দো-তালার বাবুরাও সমরে পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহারা কোথা হইতে ডজন খানেক ছাদ-পেটা কাঠের মুগুর লইয়া আসিলেন, এবং প্রতাহ রাত তিনটা পর্যাস্থ একযোগে দমাদম শব্দে ছাদ পিটিতে স্কুরু করিলেন। উপযু তিপরি রাত্রিজাগরণের ফলে, দো-তালার সিদ্ধের, গজেন, হেমবাবু প্রভৃতি কয়েক জন বোর্ডারের গর-হজম হওয়ায় একটু পেট-খারাপ হইল। মুটুবাবু পরিতোষকে ডাকিয়া কহিলেন, "অন্ত মাছ-টাছের বদলে আজ একটু কৈ-মাছের ঝোল হ'লেই ভাল হয়।"—নীচের বাবুরা কথাটা জানিতে পারিয়া দিজেনকে কহিল, "আজ যেনটাট্কা ইলিস মাছের ঝোল হয়; অন্ত কোন মাছ হ'লে আমরা কিন্তু কেউ খাব না।"

মিস্ মায়া কহিলেন, "য়ুরোপের যুদ্ধকেও দেখছি এঁরা হার-মানালেন।"

যাহা হউক, দিজেন তুকুল বজায় রাখিবার জন্য কৈ-মাছের ঝোলেরও ব্যবস্থা করিল, গঙ্গার ইলিস মাছের ঝোলেরও আয়োজন করিল। মাস-কাবার হইয়া পাঁচ-সাত দিন হইয়াছে, আর তু'এক দিনের মধ্যেই সকলের টাকা দিবার কথা; স্থতরাং উভয় পক্ষকেই এ সময় সম্ভষ্ট রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু খাইতে বসিয়া এ-পক্ষ একেবারে বাঁকিয়া বসিল। তাহারা বলিল, "কৈ-মাছের ঝোল হ'ল কেন, আমরা ভাত খাব না।"

ছিজেন বলিল, "কৈ আপনাদের জন্মে নয়; আপনাদের জন্মে টাট্কা ইলিসেরই ঝোল হ'য়েছে।" "তা হোক; কিন্তু কৈ মাছেরও ত ঝোল **প্রে**য়েচ। হ'ল কেন? আমরা উম্প্রিক্তির্ফ্র কিন্তু ছাড়া অন্ত কোন মাছ যেন আজ বোজিয়ে না ঢোকে।"

নীচের ইহারা আজ আগে খাইতে বসিয়াছিল।
তাহারা রাগ ও জেদ করিয়া, যত ভাত রানা হইয়াছিল,
সবই খাইয়া ফেলিল। তাহাদের ভাত খাওয়া দেখিয়া
সকলে অবাক হইয়া গেল। হাঁড়ীতে আর কাহারো
খাইবার মত একটি কণাও ভাত না রাখিয়া তাহারা
উঠিয়া গেল। দ্বিজেন ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি চার হাঁড়ী
ভাত চাপাইতে বলিল। কিন্তু বেলা তখন সাড়ে নয়টা।
তখন ভাত চড়িলে সেই ভাত খাইয়া ঠিক সময়ে আফিসে
হাজিরা দেওয়া অসম্ভব। স্বতরাং মুটুবাবু কহিলেন,
"সিদ্ধেশ্বর, গজেন, হেমবাবু প্রভৃতির জত্যে চিঁড়ে দইএর
ব্যবস্থা ক'রে দিন; আর বাকী সকলের জত্যে বাজার
থেকে খাবার আস্কক।"

দ্বিজেন কহিল, "কি খাবার ?"

"এই লুচি, কচুরি, সিংয়েড়া, সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতুয়া প্রভৃতি। আমাদেরই এরা গিয়ে কিনে আনবে, আপনি গোটা-দশেক টাকা এনে দিন।"

চম্কাইয়া উঠিয়া দ্বিজেন কহিলেন, "দ—শ টাকা!" "তার কমে ১২।১৩ জন লোকের হবে কেন ?" পরিতোষ ইসারা করিয়া দ্বিজেনকে তাহাই দিয়া দিতে বলিল। আড়ালে আসিয়া বলিল, "এ সময় আর কোন গোলমাল ক'রে দরকার নেই।"

দ্বিজেন ভিতর-ভিতর আগুন হইয়া উঠিয়াছিল।
ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল, "পাওনা টাকাগুলো
আদায় হ'য়ে গেলে, গোলমাল করার মজাখানা
দেখিয়ে দিতুম। আমিও দ্বিজেন সেন, বড় সোজা
ছেলে নই।"

সি ডির ধারে, দরজার আড়ালে যে মুট্বাবু দাঁড়াইয়া-ছিলেন, দিজেন তাহা দেখিতে পায় নাই। কথাগুলি মুট্বাবুর কাণে গেল। মুট্বাবু দিজেনের উদ্দেশে কহিলেন,—"আমরা জানতুম, আপনি সোজা ছেলে। তা বেশ, কে কাকে মজা দেখায়, তাই দেখা যাক!"— বলিয়া ত্বম্ দাম্ শব্দে সি ডি কাঁপাইয়া মুট্বাবু উপরে উঠিয়া গেলেন।

খিজেন আফিস-ঘরে আসিয়া গালে হাত দিয়া বসিল।

মিস্ মায়া পূর্কেই তাঁহার ঘরে আসিয়া **শুইয়া** পড়িয়াছিলেন।

পরিতোষ দালানের যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। সেদিন ছিল শনিবার। বাবুরা সকাল-সকাল ফিরি-লেন। সেদিনের প্রভাতের সেই চঞ্চল বাতাস, সন্ধ্যার দিকে যেন স্থির বলিয়া মনে হইল। সন্ধ্যার পর কিন্তু একটা আশ্চর্যাজনক ব্যাপার লক্ষিত হইল। দেখা গেল, যেন সহসা কোনও যাত্বমন্ত্রবলে উভয় দলের মধ্যে 'প্যাকট্' হইয়া গিয়াছে, এবং উপরের ও নীচের বাবুরা ঘন-ঘন সিঁডি দিয়া উঠা-নামা করিতেছে।

দ্বিজেন মিস্ মায়াকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ?"

"কিছুই জানি না; তবে দেখছি, 'পিস্' হয়ে গেল।"

"বাঁচা গেল।"

খানিক পরে উপরের বারান্দা হইতে ষ্টোভের সেঁ। সেঁ।
শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মিস্ মায়া আসিয়া কছিলেন,
"তিনটে ষ্টোভ দ্বালিয়ে ফাউল্ রানা হচ্ছে; আর পঞ্চাশটা
ডিম এসেচে—মামলেট হবে।"

দ্বিজেন বুঝিতে পারিল, সকালের সেই দশ টাকার আদ্ধ হ'য়ে যেটুকু বাকী ছিল, আদ্ধের সেইটুকু এখন গড়াচ্ছে! ইহার কিছু পরেই উপরের বারান্দায় সম্মিলিত শক্তির বীরদর্প-পূর্ণ থিয়েটারী বক্তা শুনিতে পাওয়া গেল,— 'কে কারে দেখিয়া লয়—দেখিব পামর! গদাঘাতে এক— উক্তঞ্জ ক'রে দিব ওরে ছর্য্যোধন।' সমস্বরে এইরূপ গানও চলিল,—

> 'কে কাকে মজা দেখায় —দেখাই যাক। ও তোর গলায় দিয়ে গামচা-পাক— চুবাবো ডোবার জলে—ও ভোলা মন! ঘাঁটবি সেথায় পচা পাঁক। মজাটা ভালো ক'রেই দেখা যাক।'

বেগতিক দেখিয়া পরিতোষ সকাল-সকাল গৃহে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল যে, কাল বোধ হয় তাকে একবার চন্দননগর যাইতে হইবে। তার মেশোমহাশয়ের অসুখ।

দিকেন মনে করিয়াছিল, গত মাসের বোর্ডিং-ফীটা সকলকে দিয়া দিবার জন্ম আজ বলিবে। কারণ, মাসের আজ চৌদ্দ তারিখ; সম্ভবতঃ মাহিনা পাইতে কাহারো আর বাকী নাই। কিন্তু মিস্ মায়া পরামর্শ দিলেন, "আজ থাক দ্বিজেনবাবু; কাল রবিবার ছুটীর দিন আছে; কালকেই বলবেন।" পরদিন সকালে বোডিংএ আসিয়াই দ্বিজেন সকলের কাছে টাকা চাহিল; কিন্তু কেহই কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য করিল না,—হাঁ-ও বলিল না, না-ও বলিল না। সকলেই এক-যোগে মৃক ও বধির সাজিল।

বার বার চাহিয়াও যখন টাকা পাওয়া দ্রের কথা, একটা জ্বাবও কাহারো নিকট হইতে মিলিল না, তখন দিজেন সাংঘাতিক রাগিয়া গেল। উঠানে আসিয়া দাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল,—"আপনাদের সব মংলব কি, আমি জানতে চাই।"

উপর হইতে মুট্বাবু মুখ বাড়াইয়া তেমনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আমাদের মংলব হোচে, কে কাকে মজা দেখায়, সেইটে দেখা। কার্ত্তিকবাবু! মংলবটা কি একবার শুনিয়ে দিন।"

নীচের ঘর হইতে কার্ত্তিকবাবু, হেমস্ত প্রভৃতি বাহির হইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "টাকা? কিসের টাকা?—এক পয়সাও পাবেন না। এই রকম জঘন্ত খাইয়ে টাকা পাওয়া যায় না।"

দিজেনের মাথায় আগুন শ্বলিতেছিল; কহিল, "জ্বস্তু খাওয়া ?"

"হাঁ—জঘন্ত; একশো বার জঘন্ত; হাজার বার জঘন্ত।" দিজেন বাড়ী ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "টাকা দেবেন কি না শুনতে চাই ?"

ভখন উপরের ও নীচের পঁচিশ জন বোর্ডার সমস্বরে চীংকার করিয়া জবাব দিল, "দেবো না—আ-আ-আ-আ ।"

ক্রোধে দ্বিজেন কাঁপিতে লাগিল। মিস্ মায়া তাহাকে আফিস-ঘরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আফিস ঘরের পরিবর্ত্তে দ্বিজেন ক্রোধে উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে এবং টলিতে টলিতে বোর্ডিং হইতে বাহির হইয়া গেল।

সারাদিন ধরিয়া তিনি চার জন উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দিজেন বেলা প্রায় চারিটার সময় শ্রান্ত দেহে ও অবসন্ন মনে বাসায় ফিরিয়া স্নানাহার করিল। তাহার পর যখন বোর্ডিংয়ে আসিল. তখন অপরাহ্ন প্রায় ছয়টা।

বোর্জিও আসিয়া দেখিল, বোর্জিং একেবারে চুপ চাপ;
মিস্ মায়া ছাড়া আর কেহই নাই। চার বস্তা চাল
উঠানে ও নর্দ্দমায় ঢালা। দালানে এক টীন তেলের স্রোত
বহিতেছে, আর থালা, গ্লাস, বাটী প্রভৃতি বাসনগুলি
ছম্ডাইয়া—ভাঙ্গিয়া বাডীর সর্বত্র বিক্ষিপ্ত!

দ্বিজেন চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যাপার ?" মিস্ মায়া বলিলেন, "সব চ'লে গেছে।" "কখন ?" "ঘণ্টাখানেক আগে।"

"কি ব'লে গেছে ?"

"যাঁদের বিছানা-পত্র, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি ছিল, তাঁরা সব বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে ব'লে গেলেন—'রামগড় কংগ্রেসে যাচ্ছি।' —আর অধিকাংশেরই সম্বল ত একখানা সতরঞ্চ আর একটা স্কৃটকেশ। তাঁরা তা বগলে পুরে নিয়ে, যেতে যেতে বল্লেন, 'রবিবারের চ্যারিটি ম্যাচটা দেখে আসি।'

"আর এই সব অত্যাচার ক'রে গেছে ?"

"হাঁ। আর পাইখানার প্যান্গুলোও ইট মেরে সব ভেকে দিয়ে গেছে।"

দালানের সেই তৈলস্রোতের উপরেই দিজেন হতাশ ভাবে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

\* \* \*

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোর্ডিংয়ের দ্বিতলের বারান্দায় মুখো-মুখী বসিয়া—দ্বিজেন ও মিস্মায়া।

সেদিন চতুর্দদশী। সারা আকাশে আলোর প্লাবন বহাইয়া, তাহাদেরই ঠিক সামনে চাঁদ হাসিতেছিল এবং সারাদিনের অসহা গুমট্ ভাঙ্গিয়া মৃত্ব মৃত্ব শীতল বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছিল।

দ্বিজেন বলিল, "আপনাকে বরাবর রাখবো ব'লেই ত নিয়েছিলুম।" "তাই এখন নির্দিয় হ'য়ে ছ'হাত দিয়ে ঠেলে দূর ক'রে দিচ্চেন!"

"কি করবো বলুন। সবই ত দেখলেন। কত ক্ষতি যে আমার হ'ল তা আর বলবার নয়।"

"ক্ষতি আপনার যথেষ্ট হ'য়েচে। কিন্তু আপনি বেটাছেলে, আপনার ক্ষতি একদিন-না-একদিন পূর্ব হবেই। কিন্তু আমার কথাটা ভাব্ন। ঘরে বুড়ো বাপ-মা। আমার উপায়ই তাঁদের ভরসা। এক সময়ে ছ'জায়গাতেই আমার কাজ হ'য়েছিল, কিন্তু সেটাতে না গিয়ে এইখানেই এসেছিলুম। আমার যা ক্ষতি হ'ল তা আর পূর্ব হবার নয়। কিন্তু মিষ্টার সেন—"

"কিন্তু কি ?"

একবার সম্মুখের আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া, একবার মেজের দিকে ছ'চক্ষু নত করিয়া মায়া বলিলেন, "তো—তোমাকে দেখেই কিন্তু আমি এসেছিলুম এখানে। আমার সকল—"

মায়ার মুখ হইতে বাকী কথা আর বাহির হইল না। কিছুক্ষণের জন্ম উভয়েই নীরব।

ছিজেন মধুরকণ্ঠে কহিল, "সবই বুঝতে পেরেছি, মায়া! আর কোনো দিকে কিছু আটকাবে না। তোমাকে পেলে, মনে করব, আমার সকল লোকসান উস্থল হুংয়ে গেল। আমার মায়ের কোন অমতই হবে না; কিন্তু তোমার বাপ-মার ?"

আনত দৃষ্টিতে মায়া অফুটস্বরে কহিলেন, "মত হবে।" সিঁড়ির দরজায় কাহার ছায়া পড়িল।

ছায়া পরিতোষের। পরিতোষ দেখিল, দ্বিজেন সোজা চইয়া বসিয়া আছে। মায়ার মাথা তাহার বুকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। উভয়েই যেন বাহাজ্ঞান-রহিত। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া পরিতোষ সকলই শুনিয়াছিল। এখন মতি সন্তর্পণে কাছে আসিয়া কহিল, "সকলের সকল ক্ষতির ত পূরণ হ'লো, কিন্তু আমার ক্ষতিপূরণের কি উপায় হবে, দ্বিজেন ?"—বলিয়াই সে হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

## ম্বতন্-জাইটিস্

চায়ের বাটিটায় শেষ চুমুক দিয়া, স্ত্রী সাগরের হাত থেকে পানের খিলিটা লইয়া মুখে পুরিয়া, থগেন সিগারেট ধরাইল এবং এই হান্ধা সকাল বেলাটায়, হান্ধা মনে সাগরের সহিত একটু হান্ধা রসিকতা করিবার উদ্দেশে কহিল—"দেখ সাগর, যখন পুরীতে প্রথম সাগর দেখি—"

"খগেন বাড়ী আছ ? খগেন ! খগেন !"

চকিতে খগেন উঠিয়া শয্যায় গিয়া সটান শুইয়া পড়িল। "ও ধগেন! ধগেন, বাড়ী আছ <u>?</u>"

সাগরের দিকে চাহিয়া খগেন কহিল—"বল না— বাড়ী নেই।"

সাগর একটু বিরক্তমুখে কহিল—"আমি বউ মানুষ, আমি কি করে বলবো। তুমি বল।"

কিন্তু কাহাকেও আর বলিতে হইল না। আহ্বানকারী একেবারে স-শরীরে দালানের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই:এক গলা ঘোমটা টানিয়া সীগর অদৃশ্য হইয়া গেল।

খগেন উঠিয়া আগন্তকের পায়ে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া কহিল,—"শরীরটা ভাল নেই, তাই সকাল বেলাতেই একটু যুমিয়ে পড়েছিলুম। ভাল আছেন ত মেসো মশাই ?"

"না বাবা। ভগবান কি আর ভাল থাকতে দেন! মেজ মেয়েটি এই সতের ছাড়ালো; ওর বিয়ের ভাবনাতে আমার আর তোমার মাসিমার গলা দিয়ে ত ভাত নাবচে না। তাই ভাবলুম, দেশ থেকে থোঁজা-খুঁজিত স্থবিধে হবে না, খগেনের ওখানে দিনকতক থেকে—"

"তা বেশ করেচেন। খুব একটি ভাল পাত্র ছিল,— রূপে, গুণে, বংশ-মর্য্যাদায়—কিন্তু—" অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভোলানাথ বাবু কহিলেন— "কোথায় বাবা ? ছেলেটির পড়া-শুনো—"

"এই শ্রামবাজারে। ছেলে পড়াশুনোয় একেবারে রত্ন; ট্রিপল্ এম, এ; বাপ মস্ত জমিদার—রায় বাহাছর; কিন্তু—"

বিষম আগ্ৰহে ভোলানাথ বাবু কহিলেন—"কিন্তু কি বাবা ? ছেলেটি বুঝি খুব কালো ?"

"টক টকে রং।"

"তবে—তবে ? কোন খারাপ অসুখ-টসুখ আছে না কি ?"

"একেবারে নীরোগ। ঐযে বল্লুম, যেমন রূপু, তেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি গুণ, তেমনি বংশ—"

"তবে—তবে—তবে! খুব খাঁই বুঝি •ৃ"

"ও জিনিসটা একেবারেই এদের নেই।"

"তা' হোলে খুব স্থন্দরী মেয়ে চায় নিশ্চয় 🤋

"তা' নয়। তবে—"

"তা' হলে আর তবে কি বল।"

"সে ছেলের বিয়ে এই পরশু দিন হোটা গেল। একট্ আগে হোলে আমি—আপনি বস্থন মেশেসুখাই, আপনার চায়ের কথাটা বলে আসি।"

খগেন সাগরোদ্দেশে চলিয়া গেল।

দিন তিনেক পরে একদিন দ্বিপ্রহরে আহারাম্থে ভোলানাথবাবু বৈঠকখানা-ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভিতরের ঘরে থগেন ও সাগরের কথা হইতেছিল।

খগেন বলিল—"একটি মাস ও আর এখান থেকে নড়চে না। কি করে ভাগানো যায় বল দেখি? সেদিন আসবামাত্রই একটা থুব ভাল পাত্রের কথা পেড়ে ফেলেছিলুম। পেড়েই ভাবলুম যে, তা হোলেই তো এখানে চেপে বসবে। তাই কথাটা টপ্ করে উল্টেদিলুম। এখন ভাগাবার উপায় কি ?"

"থাইসিসের ভয় দেখিয়েছিলে ত ?"

"হাা; বল্লুম—'পাশের বাড়ীর একজনের বিষম 'থাইসিস্' হোয়েচে।' কথাটাকে আমলই দিলে না। উপ্টে আমাকেই সাহস দিলে; বল্লে—'ওসব ভয় করাটাই খারাপ, কিছু ভয় কোরো না খগেন, ভগবানের নাম নিয়ে গট হোয়ে বসে থাক; কিছু হবে না।"

অতঃপর অনেক জন্পনান শেষে স্বামী-স্ত্রীতে চুপি চুপি কি-একটা পরামর্শ হইল এবং তাহার ফলে বিকালে খণেন স্ত্রীর সহিত ঝগড়া সূত্রে লক্ষ-ঝক্ষ এবং টীংকারে বাড়ী একেবারে ফাটাইয়া তুলিল। ভোলানাথ-

বাবু খণেনকে বৈঠকখানা ঘরে ডাকাইয়া বহুবিধ বিহিত উপদেশ দিলেন; কহিলেন—"স্ত্রীর সঙ্গে কি ঝগড়া-ঝাঁটি করতে আছে বাবাজী? বৌমার সঙ্গে হঠাৎ কি নিয়ে ঝগড়াটা বাধলো?"

খগেন যেন আগুন হইয়! বলিল—"ওর কথা আর বলবেন না মেসোমশাই; ছষ্টুর একশেষ। বাপের বাড়ী চলে যাবে বলে ভয় দেখাচেচ; যাক্—দূর হোয়ে যাক্। হোটেল থেকে ছ'বেলা গিয়ে খেয়ে আসবো।"

ভোলানাথবাবু একটু চিন্তিত হয়েই বল্লেন—"সভিটেই বৌমা যাবেন না কি ?"

"হাা। ও যথন গোঁ ধরেচে, তখন ঠিকই যাবে। অর্থাৎ জানে কি না, যে, আমি রাঁধতে-টাঁধতে পারিনা, তাই—"

"আহা, তার জন্মে আট্কাবে না বাবাজী। আমি পঞ্চাশ জন লোকের রান্না ছ'টি বেলা রাঁধতে পারি। ও-কাজটিতে তোমার মেসোমশায়…হাঃ হাঃ হাঃ—সে জন্মে অবিশ্যি ভয় নেই; কিন্তু বৌমা যাবেন কি রকম? তা কি কখনো হয়!"

়্ স্থ্তরাং তা আর হইল না। পরামর্শ ফাঁস হইল দেখিয়া বৌমা আর রুথা বাপের বাড়ী গেলেন না। তিনি যেন মাস্-খণ্ডরের মান রাখিয়া থাকিয়া গেলেন।

রাত্রে আবার স্বামী-স্ত্রীতে চুপি চুপি কথা হইতেছিল।

খগেন কহিল-"এ ত সহজে যাবে না দেখচি!"

সাগর বলিল—"তাই ত দেখছি। সত্যিই আমি যদি চলে যেতৃম, তা হোলেও উনি যেতেন না; নিজেই রান্না-বান্না লাগিয়ে দিতেন! উঃ! তোমার কি রকম মেসোমশাই গো?"

"আরে অনেক দূর সম্পর্ক। মা'র কি রকম মামাতো বোন হোত, সেই সম্পর্কে—" বলিতে বলিতে হঠাৎ খগেন একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—"হোয়েচে, হোয়েচে, খাসা মংলব এইবার মাথায় এসেচে!"

"কি বল দেখি ?"

খুব আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে খণেন বলিল—"শোন।
এবার বাছাধনকে নির্ঘাৎ ভাগতে হবে। বাজারে শশী
দত্তের দোকানের সেই ঘি পোয়াটাক আনিয়ে দি। সেই
ঘিয়ে লুচি ভেজে হটো দিন ভোমার পূজনীয় শশুরমশাইকে খাওয়াও দেখি। পেটেন্ট ঘি বাবা! পেটে
পড়লেই, পেট নিয়ে অস্থির হোতে হবে, আহারাদি বন্ধ।"

সাগর কহিল—"সে আমি জানি। সেবার চারখানা লুচি খেয়ে, চারদিন ধরে বুক স্বালায় অস্থির হোয়ে পড়েছিলুম।"

অতঃপর মেসোমশায়ের জন্ম শশী দত্তের দোকান হইতে স্যায়ে এবং স্মাদ্রে মৃত আনয়ন করা হইল। ছইদিন পরের ঘটনা।

"এক ডোজ পালুসেটিলা দেবো কি মেসোমশাই ?"

"উঃ! পেটের ভেতরটায় কি হোঁচড়-পোঁচড়ই যে কচে !—এ রকম ত কখনো আমার হয় না খগেন!"

"ঐ একটা নতুন রোগ আজকাল এখানে বজ্জ হোচেচ মেসোমশাই। প্রথমে গলা স্থালা; তারপর পেটের যন্ত্রণা; তারপরই—! ডাক্তাররা বলে—মৃতন্জাটিইস্! কোখেকে সব নতুন রোগ আস্চে কোলকাতায়—"

"উ:-ছ-ছ, বড্ড সেঁটে ধরলো যে !—খগেন, বেলা এখন ক'টা ?"

"সাডে দুশটা।"

"এগারটা বিশে একটা ট্রেণ আছে। তুমি একখানা ট্যাক্সি আন বাবা; এই ট্রেণটায় আমি বাড়ী চলে যাই। কি বল্লে ?—ছতন্—"

"জাইটিস্।—আপনি কোন ভয় করবেন না মেসোমশাই, হয় ত সেরে যেতেও পারে। ও-পাড়ায় ঐ নীলমণি বোসের— "উ:! বাপ!—খেগেন, তুমি বাবা শীগ্গীর একথানা টাক্সি ডেকে আন।"

रु:-- रेठे: रु:-- रेठे: रु:।

ট্রেণ ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পেটের অসহা যন্ত্রণা অসীম বলে সহা করিয়া, গাড়ীর সিটে উপবিষ্ট ভোলানাথবাবু, প্লাটফরমে দগুরমান খগেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তা হোলে চল্লুম বাবা!—উ:!" সঙ্গে-সঙ্গেই মুখখানা তাঁর ভয়ানকভাবে সিট্কাইয়া উঠিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। খগেন সবিষাদে কহিল—"পৌছেই একখানা চিঠি দেবেন মেসোমশাই।" আমরা থ্বই ভাবিত হোয়ে থাকলুম। দিনকতক থেকে গেলেই হোত।"

"কি নামটা বল্লে, বাবাজী ? ঘৃতন্—?" "—জাইটিস্ !"



সকাল বেলা। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল।

নিশিকান্ত আকাশের দিকে চাহিল; এবং চাহিয়াই রহিল। কিন্ত একথা থুবই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, তাহার মনে কোন প্রকার কবিন্ধবাধ জাগে নাই। জাগিয়াছিল—গরম গরম ছোলাভাজার বোধ। তাই—শৃত্য আকাশ পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, আধপরসার ছোলাভাজা কিনিলেই একটা পয়সা ভাঙ্গাইতে হইবে। বাকী আধলাটাও থাকিবে না, কোন কিছুতে ঠিকই খরচ হইয়া যাইবে; গোটা-জিনিষ ভাঙ্গাইলে যা হইয়া থাকে। স্মৃতরাং ছোলাভাজার কথাটা ভূলিবার জন্ত সে এইভাবে তাহার মনকে অন্তদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, যথা:—মেঘগুলো যেন ঠিক পৌজা

তুলো। এত মেঘ আসে কোখেকে ? বারো মাস যদি রষ্টি হোত, তা হোলে পৃথিবী ভেসে যেতো। ও: ! রাস্তায় কত জল দাঁড়িয়েচে !—লোকটা ভিজতে-ভিজতেই চলেছে। বোধ হয় ছোলাভাজা-টোলাভাজা কিছু কিনতে যাচেচ আর কি।—নিশিকাস্ত একাস্ত চেষ্টায় যতই ছোলাভাজার কথাটা মনের মধ্যে চাপা দিতে চায়, তাহা ততই মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া পড়ে। অবশেষে



মনটাকে বিষয়াস্তরে ভালভাবে নিবিষ্ট করিবার উদ্দেশে রন্ধনশালায় রন্ধনরত স্ত্রীর কাছে আসিয়া একটা বাজে গল্পের উপক্রমণিকা স্থরু করিতেই, বনমালা বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—"নিন্ধর্মা লোকের বাজে বকবার সময় থাকতে পারে, কিন্তু কাজের লোকের তা শোনবার সময় থাকে না।" বলিয়াই বনমালা, পাঁচফোড়নের দরকার না থাকিলেও ভাঁড়ার হইতে পাঁচ-ফোড়ন আনিবার জন্ম বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে কহিল— "কোন কাজ না থাকে, খই ভাজো গে।"—আবার সেই ভাজা! খই-ভাজা, মৃড়ি-ভাজা, চাল-ভাজা ক্রম-বিকাশের ধারা অনুযায়ী, তা'র পরই আসে— ছোলাভাজা।

বনমালার কথার ধাক্কায় নিশিকান্ত প্রথমে সদর
দরজায় এবং পরে সেখান হইতে এক-পা এক-পা করিয়া
নিকটন্থ চাল-ছোলা ভাজার দোকানে গিয়া হাজির হইল
এবং আধ-পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া আনিয়া বৈঠকখানা
ঘরে বসিয়া তাহারই ভক্ষণকার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

আধ-পয়সার ছোলাভাজা: এক মিনিটেই শেরু ! আথেয় গিয়াছে উদরে, আধারটি রহিয়াছে হাত্রে কাগজের তৈয়ারী একরত্তি শৃত্য ঠোঙ্গাটি। শেইটি নাড়িতে নাড়িতে, যেখানে উহার বুকটি লম্বাভাবে বর্ম্মবৃদ্ধ আঠা দিয়া জোড়া ছিল, নিশিকান্ত সেইখানটা খুর্ছিয়াল ফেলিল। গোল-গাল ঠোঙ্গাটা পাত্ হইয়া তাহাদ্ধ প্রবিষয়া ফিরিয়া পাইল। তাহা 'দৈনিক বঙ্গভাষী' পত্রিকার একটুখানি ছিন্ন অংশ। যে কয়টা লাইন তাহার উপরদিকে লেখা ছিল, নিশিকান্ত তাহা পড়িতে সুক্

করিল:—'শীঘ্রই কথা-কহার জন্ম গৃহে গৃহে ট্যাক্স
বিসিবে। অবশ্য এই ট্যাক্সই যে শেষ, ভাহাও আমাদের
মনে হয় না। কথা-কহার ট্যাক্সের পরে হয় ভ বায়্
হইতে প্রশাস লইবার জন্মও প্রত্যেকের উপর ট্যাক্স
বিসিবে স্মৃতরাং ইহা লইয়া টীকা-টিপ্পনী নিম্প্রয়োজন।'
—ইহার পর অন্য সংবাদ লিখিত ছিল। কিন্তু উপরের ঐ
সংবাদটুকু পড়িয়াই নিশিকান্ত তংপ্রতি অতিমাত্রায়
মনোযোগী হইয়া পড়িল।—ভারী দরকারী খবর ত!
শীঘ্রই কথা-কহার জন্ম ট্যাক্স বিসিবে গ কি সর্বনাশ!
ক্রেকার বঙ্গভাষী গ

খবরটার গোড়ার দিকের লাইন কয়টা নাই, সেখান থেকেই কাটা পড়িয়াছে। কাটা পড়িবার আগে, সংবাদটা যাহারা পড়িয়াছিল, তাহারা এইরূপ পড়িয়াছিল, —'গভর্ণমেন্ট এখন হইতে তামাকের উপর ট্যাক্স বসাইলেন। দিয়াশালাইয়ের উপরও ট্যাক্স বসিয়াছে। চম্কাইবার কিছুই নাই। হয় ত শীঘ্রই কথা-কহার জন্ম গহে গহে ট্যাক্স বসিবে। অবশ্য এই ট্যাক্সই যে শেষ, তাহাও আমাদের স্প্রাদি। কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত লেখাটার প্রথমাংশটুকু না থাকাতে, যেটুকু আছে তা পড়িয়া নিশিকান্ত একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। কথা-কহার উপর ট্যাক্স বসিলে তাহাকে যে মোটা ট্যাক্স দিতে

হইবে। যেহেতু ঘরে-বাহিরে তাহার মস্ত হুর্ণাম যে, সে না কি বড় বেশী কথা কয়। হুর্ণাম অবশ্য আরও হু'একটা আছে। তাহার মত কুপণ নাকি জগতে নাই, কথাটা যে মিথাা তাহা সে প্রমাণ করিয়া দিতে পারে। তাহাপেক্ষাও বেশী কুপণ কে একজন নাকি কাশীতে আছেন। বরানগরেও এক জন ওই রকমই মহাকুপণ আছেন। স্বতরাং তাহার মত কুপণ 'জগতে নাই'—কথাটা নিঃসন্দেহ অত্যুক্তি দোষহুষ্ট। তারপর, লোকে যে বলে—'নিশিকান্ত হোল একটা খাজা মূর্থ,'—কথাটা একেবারে বাজে। ক্লাস ফোর পর্যান্ত সে পড়িয়াছে এবং একবার ছাড়া সে কখনো পরীক্ষায় ফেল্ হয় নাই। স্বতরাং……

তবে—কথাটা সে একটু বেশী বলে বটে, এটা সে নিজেও স্বীকার করে। ইহার একটু বৈজ্ঞানিক কারণও থাকিতে পারে। উচিত মত অর্থব্যয় যেখানে নাই, সেখানে অমুচিত মত বাক্যব্যয় দারা হয় ত সেই 'নাই'-য়ের সামঞ্জস্মতা রক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু লোকে সেদিকটা একবার ভাবিয়াও দেখে না।

কিন্তু এ সব কথা ভাবিয়া এখন কোন ফল নাই।
কথা-কহার ট্যাক্স বসিলে
ক্যা-কহার ট্যাক্স বসিলে
ক্যান্ত বখন বাহির হইয়াছে তখন খবরটা যে খাঁটি
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু
।

এই কিন্তুর সূত্র ধরিয়া, বাহিরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত নিশিকান্তর মনের আকাশেও ছশ্চিন্তার মেঘ জমিয়া উঠিতে লাগিল। কাগজখানা হাতে করিয়া সে রাস্তার দিকের জানালার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা পূবে বাতাসের ঝাপ্টা আসিয়া তাহার হাতের কাগজ্বানাকে, প্রথমে ঘর হইতে দালানে এবং পরে দালান হইতে উঠানে উড়াইয়া লইয়া গেল।



দণ্ডাদেশযুক্ত রায়ের নকল যেমন আসামীর কাছে প্রিয় না হইলেও সে তাহাকে হস্তগত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে, নিশিকান্তও তদ্রপ হস্ত হইতে পলায়িত, ট্যাক্সের সংবাদসমন্বিত সেই কাগজ্ঞখণ্ডকে ধরিবার জন্ম উহার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিল না। সে এলো-মেলো বাতাসের ঝাপটায় নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে পাইখানার দরজা খোলা পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং প্যানের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। অগত্যা নিশিকাস্ত বিফল মনোরথ হইয়া পুনরায় জানালার ধারে আসিয়া বসিল।

সামনের ফুটপাথ দিয়া শিবকালী বাজার করিয়া ফিরিতেছিল। নিশিকাস্ত তাহাকে ডাকিয়া কহিল—
"শুনেছ—কথা বলার যে ট্যাক্সো বস্চে!"

শিবকালীর বাড়ীতে কুটুম আসিয়াছে। সে খুবই ব্যস্ত। বাজার লইয়া গেলে তবে রানা চড়িবে। শিবুর মন সেই দিকেই পড়িয়া আছে। স্থতরাং নিশিকাস্তর কথাগুলা তাহার কাণে ঠিকমত পোঁছাইল না। সে যেন শুনিল—'কথা-বলা ট্যাক্সি এসেচে।' শিবকালী আর না দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে কহিল—"শুনিছি নিশি দা'। সেদিন বন্ধবাবুর বাড়ী থেকে শুনে এলুম।"

চম্কাইয়া উঠিয়া নিশিকান্ত মনে মনে বলিল—বঙ্কু বাবু! সেখান থেকে শিবু এ খবর শুনে এসেছে! তা' হোলে আর কোন সন্দেহ নাই,—একেবারে নীট্ খবর!

আসল কথাটা কিন্তু এই—বঙ্কুবাবুর বাড়ীতে সেদিন কে-এক বাবু বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। গাড়ী-বারান্দার মধ্যে তাঁর শৃশু মোটরটি ছিল দাঁড়াইয়া আর তাহার মধ্য হইতে 'রেডিও'-সংযোগে কিসের একটা বক্তৃতা চলিতেছিল। সেইদিনই শিবকালী বন্ধুবাবুর নিকট হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল যে, আজকাল মোটর-ট্যাক্সীতে রেডিও বসান হইতেছে। স্কুতরাং কথা-কওয়া মোটর বা ট্যাক্সীর কথা সে যে শুনিয়াছে তাহা ত ঠিকই।

নিশিকান্ত ভাবিল, বঙ্কুবাবু হলেন হাকিম লোক; খবরের গেজেট বল্লেই হয়। স্থতরাং শিবু যখন ওইখান থেকে কথাটা শুনে এসেছে, তখন এ কথা একেবারেই পাকা।

এমন সময় নন্দলাল পাণ চিবাইতে চিবাইতে এবং সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আফিস যাইতেছিল। নিশিকান্তর ডাকে সে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিশিকান্ত কহিল—"শোননি বোধ হয়, কথা বলার ওপর যে ট্যাক্স বসবার ব্যবস্থা হচে।"

নন্দলাল হইল সেই প্রকৃতির লোক, যে সব বিষয়েই

সত্য করিয়াই হউক, আর মিথ্যা করিয়াই হউক—
'সব-জাস্তা' হইতে চায়। কেহ যে তাহার অপেকা কিছু
বেশী জানিবে বা আগে জানিবে, ইহা সে হইতে দিবে
না। স্থতরাং টপ্ করিয়া বলিল—"অনেকদিন আগে
শুনিচি। আইনের যখন খসড়া তৈরী হয়, তখনই আমি

·····ফাঃ ফাঃ হাঃ! মিষ্টার তাজমল খাঁর ভাইপোর ভায়রা-ভাই হোল আমার একেবারে—যাকে বলে বুজুম্-ফ্রেণ্ড। স্থতরাং•••••।

আফিসের সময় হইয়া আসিয়াছিল। নন্দলালের যদিও আরও কিছু বলিবার অভিলাষ ছিল, কিন্তু পারিল না। একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিশিকান্ত তাহার উদ্দেশে মনে মনে বলিল—
"তোমাদের আর কি বল ? সারাদিনটা ত তোমাদের
কাটে আফিসে। যত কথা, যত গাল-গল্প—সব ত
তোমাদের সেইখানেই। এদিকে বউটিকে ত খেয়ে বসে
আছ; ঘরে আছে খালি এক বুড়ো পিসী। বাড়ীতে
তার সঙ্গে আর কি-এমন কথা কইবে ? বিপদ আমার!
মামার না আছে আফিস, না আছে বুড়ো পিসী। যিনি
ঘরে আছেন, তাঁকে পাঁচিশটা কথা বললে তবে একটার
উত্তর পাওয়া যায়। স্কুতরাং রোজ হাজার পাঁচেক কথা
তাঁর উদ্দেশেই কইতে হয়। বিপদ ত আমারি!"

নিশিকান্ত চিন্তার অকুল সাগরে হাবুড়বু খাইতে লাগিল।—কথা-বলার ট্যাক্সো দিতে হোলে, সকলের আগে আমাকেই ত মরতে হবে। কত করে ট্যাক্সো ধরবে ? আচ্ছা, কত কথা কওয়া হোল তা'র ঠিক পাবে কেমন করে ?—তা'র আর কি; মিটার বসাবে। মিটারে সব উঠে পড়বে। যা উঠবে, তার থেকে সম্ভবমত 'লেস্ ডিস্কাউন্ট' (Less discount) বাদ দিয়ে, তার উপর টাক্স ধরবে।—উঃ! সারবে আমাকে এইবার!
—কিন্তু—কিন্তু—ট্যাক্স আমি কিছুতেই দিচ্চিনা!
তা হোলে মরেই যাব! বরং কথা কহাই আমি বন্ধ করব।—হাঁ৷ করব। ঠিকই করব। নিশ্চয়ই করব।

কিন্তু—'হাঁা করব, নিশ্চয় করব' বলিলেই ত আর হয় না। কি করিয়া করিবে গ রোজ কম পক্ষে সে হাজার পাঁচেক কথা বলে। থুব চেষ্টার দ্বারা না হয় সংখ্যাটাকে কমাইয়া সে হাজারে আনিতে পারে। লেস্ ডিসকাউণ্ট (Less discount) আর কতই হইবে গ না হয় এক-শো, বা দেড়-শো? বড় জোর না হয় ছুই-শো? তাহা হইলেও মিটারে রোজ আট-শো উঠিবে। তাহা হইলেই মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার কথার উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইবে। হাজারে চার আনা হিসাবে যদি ট্যাক্স ধরা হয়, তাহা হইলেই ত মাসে সওয়া ছয় টাকা। ইহার বেশীও হইতে পারে। তাহা নির্ভর করে বনমালার উপর। অর্থাৎ বনমালার মেক্সাক্ত যদি অস্তত মাসের অর্দ্ধেকদিন একটু বেশী রকম সম্ভোষজনক থাকে, তাহা হইলে সওয়া ছ'য়ের স্থলে সওয়া বার'--এমন কি তাহারও বেশী হওয়া বিচিত্র নহে।

নিশিকান্ত প্রতিজ্ঞা করিল, সে দৈনিক বিশ-পঁচিশটির বেশী কথা কিছুতেই কহিবে না,—তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও না। আজই সে এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। আজ সে একটা কথাও কহিবে না, আধখানাও না। আজ যদি সে মোটে কথা না কহিয়া কাটাইতে পারে, তাহা হইলে ট্যাক্স বসিলে সে অনায়াসে বিশ-পঞ্চাশটা বা উদ্ধ্যংখ্যা একশোটা কথা কহিয়া কাটাইয়া দিতে পারিবে।

কিন্তু-কিন্তু-কিন্তু-

অর্থাৎ—হঠাং আজ একটা-কোন কারণ ছাড়া কথা একেবারে বন্ধ করেই বা কি করিয়া? কথা বন্ধের একটা হেতু বা উপলক্ষ চাইত!

বহুক্ষণ পর্যান্ত উপলক্ষের বিষয় চিন্তা করিবার পর নিশিকান্ত দেখিল যে বনমালার উপর ভীষণ রাগ করা ছাড়া উপায় নাই। সারাটা দিন-ই আজ তাহার উপর খুব রাগ করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু শুধু-শুধুই বা তাহার উপর রাগ করে কি করিয়া। বনমালার প্রতি অকাবণে—

সে কি পুরুষ মানুষ নয়, মেয়ে ছেলে—যে সে খৈ ভাজিবে? তাহার চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কেহ কখনো খৈ ভাজে নাই। তাহার খুড়ার মাছধরার সথ ছিল বলিয়া কখনো কখনো চারের মশলা ভাজিত বটে কিন্তু খৈ……! এত বড় স্পর্জা!

নিশিকান্ত ভীষণ ভাবে চটিয়া গেল এবং কিছু পরে গুম্ হইয়া বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তেল মাখিল। ভাহার পর স্নানান্তে ভাতের অপেক্ষায় নীরবে বসিয়া রহিল।

আজ বনমালা দা'লে ন্থন দিতে ভূলিয়াছে। ঝোলেও ঝালের মাত্রা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। নিশিকাস্ত বিনা বাক্যব্যয়ে কোনরকমে আধ-খাওয়া খাইয়া বিরক্তমুখে উঠিয়া গেল।

যে প্রচণ্ড রাগ থৈ-য়েতে স্থুক হইয়াছে, তাহা দা'ল ও ঝোলে মিশিয়া প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল।

বেলা প্রায় একটার সময় আহারাদি সারিয়া বনমালা শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিল, তাহার 'বনমালী'টি মুখথানাকে বিকট কবিয়া,—কট্-মট্ দৃষ্টিতে দেওয়ালে বিলম্বিত তাহারি কুমারী আমলের একখানা ফটোর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কহিল—"আসল মান্ত্র সামনে থাকতে, ছবিখানাকে ভন্ম করে আর লাভ কি ?"

নির্ববাক থাকিয়া নিশিকান্ত বিরক্ত মুখখানাকে অক্সদিকে ফিরাইল।

"ডালে মুন দিতে ভুলিচি বলে খুব রাগ হ'য়েচে তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তখন যদি বলতে ত একটু মুন দিয়ে ফুটিয়ে দিতে পারতুম।"

কিন্তু শুধু ডালে মুন লইয়া ত কথা নয়। আসল কথা—থৈ ভাজা। তার উপর আলুনি ডা'ল আর ঝোলের ঝাল মিলিয়া তাহার রাগকে ত্রিশক্তিসমন্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

নিশিকান্তর ইচ্ছা—খুব একচোট শুনাইয়া দেয়; কিন্তু তাহার ত কথা কহিবার উপায় নাই। বরং বনমালার এই অসময়ের ভূমিকাটাতে সে নিজেকে ভিতর ভিতর আরও রাগান্বিত করিয়া ভূলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকাল হইতে এই বেলা একটা পর্যান্ত সে কথা না বলিয়া কাটাইয়াছে। আর কয়েক ঘণ্টা কাটাইতে পারিলেই ত হয়। তাহা হইলে, কেমন করিয়া তাহার টাাক্স বসে, সে একবার দেখিয়া লইবে।

বনমালা দেখিল, এত রাগ ত নিশিকান্ত কোনদিনই করে না। সো'ক না কেন ডাল আলুনি, ঝোলে ঝাল, কোনদিনই তাহার প্রিয়তমটি ত এরূপ কঠিনতম হয় না। তাহার উপর রাগ করা দ্রের কথা, একদণ্ড তাহাকে না দেখিয়া বা তাহার সহিত রুথানা কহিয়া সে থাকিতেই পারে না। কিন্তু আজ্পানা

কিন্তু রাগ যখন হইয়াই পড়িয়াছে, তখন আর উপায়

কি! এরপক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য, অতঃপর বনমালা
তাহাই করিল। অর্থাৎ ভাল করিয়া তুই থিলি পাণ
সাজিয়া আনিয়া হাসিমূথে স্বামীর সামনে ধরিল। বলিল
—"মুখের রস আজ একেবারেই শুকিয়ে গেছে; পাণ
তু'থিলি খাও দিকি, একটু সরস হবে'খন।"

গম্ভীর মুখখানাকে নিশিকান্ত অন্ত দিকে ফিরাইল। তখন বনমালা অতি মৃত্কপ্তে সূর করিয়া বলিল—

"হোয়ে থাকি অপরাধী,

এস ওগো গুণনিধি,

তব প্রেম-পাশে বাঁধি,

সাজা দেও দাসীরে।"

ধাঁ করিয়া বনমালার হাত হইতে পাণের খিলি ছইটা ছিনাইয়া লইয়া নিশিকাস্ত ঘরের এক কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বনমালা কহিল—"বুঝতে পেরেছি। আজ যে পেট-ই খালি। খালি পেটে পাণ।—দাড়াও, আমি দোকান থেকে খাবার আনিয়ে দিচ্চি।" বলিয়া বনমালা বালিসের ভলা থেকে বাজের চাবিটা লইল। নিশিকাস্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কি করিয়া সে বারণ করে ? এখনি হয়ত চারগণ্ডা পয়সার খাবার আনাইয়া সর্কনাশ ঘটাইয়া বসিবে ! কাগজে লিখিয়া বনমালার চোখের সামনে ধরিলে হয়। কিন্তু ঘরে ত সাদা কাগজ নাই। পেন্সিল দিয়া ঘরের মেজেতে লিখিয়া দিলেও চলে। কিন্তু পেন্সিলই বা কোথায় ? দোকান হইতে কিনিতে গেলে এখনি একটা পয়সা দাম লইবে। আর সে সময়ও নাই। খোলাম-কুচি দিয়া লিখিলেও হয়। পাইখানার পিছন দিকটায় অনেকগুলো খোলাম-কুচি পড়িয়া আছে। নিশিকান্ত আনিতে ছুটল।

এদিকে বনমালা পাশের বাড়ীর গৌরকে ডাকিয়াছে। গৌর আসিলে বনমালা তাহাকে বলিল—"তোর কাকা-বাবুর আজ খাওয়া হয় নি বাবা। ঐ মোড়ের দোকান থেকে এক টাকার ভাল দেখে খাবার আনতে পারবি ?"

গৌর সোৎসাহে বলিল—"পারব খুড়ীমা।"

বনমালা বাক্স থুলিয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিল। নিশিকাস্ত অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার হাতের খোলাম-কুচি হাতেই রহিল।

বনমালা গৌরের দিকে চাহিয়া কহিল—"সিঙ্গাড়া, কচুরি, মিহিদানা, রসগোলা—সব রকম মিলিয়ে একটাকার এনো।"

নিশিকান্ত ছট্ফট্ করিতে লাগিল, তাহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল; গা ঘামিয়া উঠিল।

বনমালা কহিল—"দেরী কোরো না বাবা; ছুটে যাও।"

চক্ষের নিমিষে নিশিকান্ত লাফাইয়া উঠিল। গৌরের মুঠার মধ্যে টাকাটা চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত কপ্তে বনমালাকে বলিয়া উঠিল—"আহা, হা, কর কি ছাই! রাগ আমি করিনি কো! টেকুসোর জ্বন্যে আজ্বন্দ

"টেক্সো! কিসের টেক্সো?"

"কথার টেক্সো! কথার টেক্সো। এস, সব বলচি।"
নোকা মাঝ-দরিয়ার কাছাকাছি আসিয়া ডুবিয়া গেল।
আর সেই সঙ্গে বনমালা অবাক হইয়া নিশিকান্তর
মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

## শনৈঃ পর্বত লজ্যনম্

'যা' রটে, তা' কতকটা বটে'—এই প্রবাদবচন হিসাবে স্বীকার করি যে, কালিদাস কতকটা কুপণ স্বভাবের লোক বটে কিন্তু তাহার দোষের দিকটা লোকে যেমন দেখে, তাহার গুণের দিকটা ত তেমন দেখে না। কালিদাস কথঞিং কুপণ বটে, কিন্তু সে যে অত্যন্ত নম, বিনয়ী, গো-বেচারী গোছের লোক এবং অতিমাত্রায় হিসাবী—সে জন্ম ত কেহ তাহার প্রশংসা করে না। স্বতরাং লোকের পক্ষেও ইহা অতীব অন্যায়। তাহার নামে যদি লোকের হাঁড়ি ফাটে, তাহা হইলে হাঁড়ির দোষেও যে ফাটতে পারে, কিন্বা লোকের ঐ অতীব অন্যায়ের জন্মও যে ফাটতে পারে, কোন বিচারপরায়ণ ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করিতে পারিবে না।

চন্দন অস্ত্রাঘাত পাইয়া এবং পেষিত হইয়াও সকলকে স্থাস বিতরণই করে। নিজের তুর্ণামে কালিদাসের রাগও নাই, তুঃখও নাই; বরং অত্যন্ত বিনম্র বচনে সকলকে বলে—"ব্যয় ত সকলেই করে, কিন্তু অ-বায় ক'টা লোকে করতে পারে!"—ভারী খাঁটি কথা! সেই অনাদি-অনস্ত-সব্যায়ের কুপা না হইলে এ-কথা বুঝিবে কে?

সেদিন আফিস হইতে আসিয়া, সন্ধ্যার পর অন্ধকার গহে বসিয়া কালিদাস মনে মনে এই ব্যয়-অব্যয়ের হিসাব কবিতেছিল।—বর্ত্তমানে ভাহার যাহা মাসিক ব্যয় পড়িতেছে, কি উপায়ে ভাহা কমানো যায়,—ভাহারই হিসাব।

সংসারে খরচ—তাহাদের স্বামী-স্থী—একটি প্রাণীর।
স্বামী-স্থী এক প্রাণ—এক আত্মা বলিয়া যে একটি প্রাণী,
তা' নয়। অব্যয়ের সাধনার জন্ম, কালিদাস স্ত্রীকে, তাহার
পিত্রালয়ে রাখিয়াছে। কলিকাতা হইতে সে স্থান পঁচিশ
ক্রিশ মাইল দূরে। কলিকাতায় কালিদাস একাই অবস্থান
করে, এক বেলার স্ব-পাক দ্বারা তুইবেলা চালায়;
অন্ধকার ঘরে বসিয়া এইরূপ ভাবে, আর প্রতি মাসে
তুই শনিবার 'উহক্-এণ্ড' টিকিটে মার্টিনের রেলে চাপিয়া
শৃশুরালয় যায়।

বাসন-কোসন মাজা, ঘর-ছয়ার ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতির
জন্য একটা ঝি আছে। তাহাকে তিন টাকা করিয়া
দিতে হয়। শশুরবাড়ী ছই ক্ষেপ যাইতেও মাসিক নয়
সিকা বায় হয়; একুনে সওয়া পাঁচ টাকা। স্ত্রীকে
আনিলে, স্ত্রীর খাওয়া ও পরা—এই সওয়া পাঁচ টাকার
মধ্যেই চলিয়া যায়; লাভের মধ্যে তাহাকে শশুরবাড়ী
ছুটা-ছুটি করিতে হয় না ও হাত পুড়াইয়া খাইতে হয় না।

স্থতরাং কালিদাস সৌদামিনীকে আনাই স্থির করিয়া ফেলিল এবং পরের সপ্তাহেই তাহাকে কলিকাতায় আনিল। বলা বাছলা, সঙ্গেসঙ্গেই ঠিক ঝির এবং মার্টিন কোম্পানির আয়ের খাতা হইতে যথাক্রমে ৩্ও ২।০ হিসাবে ঘাট্ভি পড়িল।

আসিবার পূর্বের সোদামিনীকে যদিও তাহার জননী কাণে-কাণে অনেক কিছু উপদেশ দান করিয়াছিল কিন্তু তাহার কোনই আবশ্যকতা ছিল না, যেহেতু বৃদ্ধিমতী বলিয়া সৌদামিনীর যথেষ্ট সুনাম ছিল।



স্থৃতরাং মাসখানেক পরে এক রবিবার দ্বিপ্রহরে কালিদাস খাইতে বসিলে সৌদামিনী পাখা হাতে সাম্নে আসিয়া বসিয়া কহিল—"আজ ত আর খেয়ে আফিস

ছুট্তে হবে না। আজ একটু ভাল করে পেট ভরে খাও দেখি। মোচার ঘণ্টটা ভাল হয় নি বুঝি ?"

মুছ-মধুর হাসির সহিত সৌদামিনী কহিল—"সোনার হাত না ছাইয়ের হাত! তবে সোনার চুড়ী ক'গাছা হাতে, আছে বটে।—ই্যা, ভাল কথা। কি করা যায় বল দেখি?"

"কিসের ?"

"মাগ্যির সোনা; ছ'বেলা বাসন মাজবার ফলে চুড়ীগুলো ভয়ানক ক্ষয়ে যাচছ। গুনিছি, বাসন মাজলে ভরি পিছু ছ'আনা করে সোনা বছরে ক্যে যায়।"

ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া কালিদাস কহিল—"বল কি! বছরে ভরি পিছু ছ'আনা! তাহোলে ত দশভরির চুড়ী ক'গাছা আট বছরেই উবে যাবে! খুলে ফেল, খুলে ফেল; খুলে তুলে রাখ।"

"তা রাখবার হোলে কি আর রাখতুম না। হাতের চুড়ী আমাদের বংশে কারুর খুলতে নেই।"

"খুলতে নেই ? কেন ?"

মাটির দিকে মুখ নীচু করিয়া সোদামিনী বলিল-

"স্বামীর অ-কল্যাণ হয়। চুড়ী আমি হাত থেকে কিছুতেই খুলতে পারব না।"

ভাল করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার স্থলে, কালিদাসের আর খাওয়াই হইল না—বছরে ভরি পিছু ছু'আনা সোনা-ক্ষয়! তাহার প্লীহা চমকিত এবং চক্ষ্ক চড়ক-রক্ষে পরিণত হইল।

সারাদিন নানাপ্রকার তৃশ্চিন্তার পর অবশেষে সৌদামিনীর পরামর্শে বাসন-মাজা প্রভৃতি কার্য্যের জন্ত একজন চাকর রাখা ঠিক হইল এবং পরদিনই খোরাকী ও চারিটাকা মাহিনায় ফেলারাম নিযুক্ত হইল।

\* \* \*

মাসখানেক পরে একদিন বৈকালে দালানে বসিয়া সৌদামিনী একটি প্রোঢ়া বিধবার সহিত কথা কহিতেছিল।

স্ত্রীলোকটি কহিল—"মা, ছ'টা করে টাকা আমায় দেবেন, দেখবেন—আমার দ্বারা আপনার—

"না মা, ওই পাঁচটাকা করে দেবো। লোক ত আমরা ত্র'টি আর চাকরটা, স্থতরাং—কান্ধ ত ধরতে গেলে কিছুই নয়। আমার যে আগুনের তাত্ সয় না, নইলে তু'টি প্রাণীর রান্নার জ্ঞে আর—।" ন্ত্রীলোকটি অবশেষে রাজী হইল; কহিল—"আচ্ছা মা, তা'ই দেবেন। কি কোরবো'! কোন দিকে কুলোন্ করতে পারি না। ভগবান মেরেচেন মা, নইলে—। দেশে উপযুক্ত ভাই, ভা'জ। বেরী-বেরী হয়ে ভাইটির ছ'টি চোখই একেবারে নষ্ট হোয়ে গেছে। তাই ত এই বয়সে মা——"

সন্ধ্যার কিছু পূর্বের কালিদাস আফিস থেকে আসিলে তাহার জলখাবারের জন্ম সৌদামিনী একখানি রেকাবীতে করিয়া ছ'খানা পাঁপরভাজা ও খানিকটা হালুয়া তাহার সন্মুখে রাখিয়া চা আনিতে গেল।

সৌদামিনীকে আনিবার পূর্বের কালিদাস আফিস হইতে গৃহে আসিবার পথে, 'চাচার চা' নামক দোকান হইতে প্রত্যহ হাক্-কাপ্ চা খাইয়া আসিত। এখানে আসিবার পর সৌদামিনী কহিল—"আমারও ত হাক্-কাপ্ চাই। স্কুতরাং ছ'জনের ছ'পয়সাতে বাড়ীতেই ভাল ছ'কাপ চা হবে'খন।" তদবধি বাড়ীতেই প্রত্যহ চা হয়। সপ্তাহখানেক পরে চা'য়ের সহিত একট্ - হালয়য়ার, এবং আরও সপ্তাহখানেক বাদে পাঁপরভাজার যোগসাধন ঘটে—ক্রমোন্নতির ধারা অনুসারে।

চায়ের কাপটা কালিদাসের পাশে রাখিয়া দিয়া, সৌদামিনী টিপি-টিপি হাসিতে হাসিতে কহিল—"আজ একটা বীচি পুতেছি।" "কিসের গো ?"

"টাকার গাছের।"

"টাকার গাছের! তার মানে ?"

"তার মানে,—একটি বিধবা মেয়ে-কুলাকের সক্ষে গঙ্গার ঘাটে সেদিন ভাব হোয়েছিল। তিনকুলে,ভার কেউ নেই। থাকবার মধ্যে, হাতে তার বেশ-কিছু টাকা-পয়সা আছে। তা, জমানো টাকার একটি পয়সাও খরচ করবে না। লোকের বাড়ী তাই রান্নার কাজ কোরে খায়।"

''তাকে এখানে বাহাল করতে চাও না কি ?"

"চাওয়া ছেড়ে, করেই ফেলেচি। কাল সকাল থেকে আসবে। কত বড় দাঁওটাকে ঘরে ঢোকালুম—বুঝতে পেরেছ ? বয়স হোয়েচে, ক'টা দিনই আর বাঁচবে! তথন তা'র সমস্ত টাকাগুলি আমাদের বাক্সে এসে·····"

"কত টাকা আন্দাজ আছে ?"

"তা কি ভাঙ্গতে চায়। তবে হাজার-পাঁচেক ত বটেই। মাথায় একটু ছিট্ আছে নিশ্চয়। নইলে এ অবস্থায় কাশী কি বিন্দাবনে গিয়ে বেশ সুখে থাকলেই ত পারে, তা থাকবে না। ও-দিক্টার ছোট ঘরখানাতে সে থাকবে এখন। বিধবা লোক, একবেলা একমুঠো খাবে, আর মাইনে ঠিক হোয়েচে—পাঁচ টাকা। ভাবলুম. পাঁচ টাকাই হোক আর পাঁচিশ টাকাই হোক, সে ত আমাদেরই এ-বাক্স থেকে ও-বাক্সে রাখা।" বলিয়া প্রসন্ন দৃষ্টিতে সোদামিনী কালিদাসের মুখের দিকে তাকাইল এবং কালিদাসের মাথায় যে-একটি কুটি পড়িয়াছিল, তাহা তাহার নবনীত-কোমল হস্তদারা অতি যত্নের সহিত তুলিয়া লইয়া ফেলিয়া দিল।

কালিদাস নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনে, একদিকে মাসিক পাঁচ টাকা ও আর একদিকে নগদ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে লড়াই বাঁধিয়া গিয়াছিল। সৈক্ত-সংখ্যার আধিক্যে এবং সেনা-নায়িকার দক্ষতায় পাঁচ হাজারেরই জয়লাভ হইল। অর্থাৎ ভৃত্য ফেলারামের স্থায় বিপিনের মাও নিযুক্ত হইয়া গেল।

আরও একমাস পরে।

সেদিন কিসের ছুটী ছিল। কালিদাসের আফিস বন্ধ। একটু বেলায় কালিদাস ফেলারামকে দিয়া বাজার করিয়া ফিরিল।

ইহার কিছু পরেই সৌদামিনী কালিদাসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল—"নাঃ, তোমায় নিয়ে যে আমি কি করি, কিছু বুঝে উঠতে পারচি না।"

ছুটির দিনটাতে একটু রসিকতা করিবার ইচ্ছার

কালিদাস, মৃথ মধুর হাসিতে হাসিতে কহিল—"ওজনদরে বিক্রী কোরে দাও; মন-তিনেক ত হ'বই ً 🕏

মৃত্ব এবং মধুরতর হাসিতে হাসিতে সৌদামিনী কহিল—"গো-বেচারী মাল,—তিন আনা মণের বেশী কেউ দাম দেবে না; তাতে আমার শ্মশান খরচটাও কুলোবে না। সত্যি,—তোমাকে নিয়ে আমি কি করি ? রোজ এই রকম বাজার থেকে ঠকে আসবে ? আলু-গুলোর আদ্ধেক পচা, থোড়টা—পাকা ঝিকুড়, মাছগুলো একদম দোরসা। ঘরের পয়সা এক কাঁড়ি করে রোজ দিয়ে এই রকম অ-থান্ত জিনিস কেউ আনে!"

কালিদাসের বৃক থেকে রসের ফোয়ারা মাথায় উঠিয়া গেল। সে মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া, স্থবোধ বালকের মত নীরবে রহিল।

সৌদামিনী কহিল—"ভাল মানুষ পেয়ে লোকে এই রকম রোজ ঠকাবে, এর উপায় কি! পয়সাগুলো আমাদের খোলামকুচি! কত কষ্টের পয়সা!"

কালিদাসও ভাবিল, সত্যই ত—কত কষ্টের পয়সা! তাহার মনটা দক্ষে-সঙ্গেই খুব খারাপ হইয়া গেল।

সৌদামিনী কহিল—"বাঞ্চার-হাট করতে ওস্তাদ আমাদের ভোলা! চার আনাতে আট আনার বাঞ্চার আনবে! আর জিনিস-পত্তর আনবে কি রকম!— একেবারে নিখুঁৎ!—নাঃ, তাকেই দেখচি এখানে আনতে হোল।"

ভোলা হইল—শ্রীভোলানাথ, সৌদামিনীর একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর। বয়স—বছর সতর। বছর চার হইল, থার্ড ক্লাসকে ইজারা লইয়া পড়িতেছে।

কালিদাস কহিল—"ভোলা বুঝি বাজার-হাট করতে ভারী—"

"ভারী ওস্তাদ। তাকে এনে এখানে রাখলে, আমার বাজারের অনেক পয়সা বাঁচবে। উঃ! কত কষ্টের পয়সা!"

স্থৃতরাং হপ্তা-খানেকের মধ্যেই এ বাটীতে ভোলার শুভাগমন———

"এ বেলা কেমন আছ তুমি ?"

সন্ধ্যার কিছু পূর্বের আফিস হইতে আসিয়া কালিদাস সোদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ বেলা কেমন আছ তুমি ?"

সৌদামিনী বারান্দার আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িতা থাকিয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে 'সচিত্র ভারত' পড়িতেছিল, কহিল—"থুবই খারাপ। সমস্ত তুপুর বেলাটা বড় বেশী-বেশী বুক ধড়ফড় করেচে।"

কালিদাস বিষম চিস্তিত হইয়া পড়িল, কহিল—"তাই ত! বুক ধড়ফড়ানী রোগ ত ভাল নয়। ওতে—

"এতে হঠাৎ একদিন হার্ট ফেল্ হোতে পারে, হয়ও তাই। কিন্তু, সে ত আমার সৌভাগ্য। তোমার পায়ে মাথা রেখে যদি যেতে পারি, তার চেয়ে আমার—"

একটা দীর্ঘসা ফেলিয়া কালিদাস কহিল—"হঠাৎ এ রোগ হ'বার কারণটা কি ?"

"কারণ, কথা কইবার লোক নেই বোলে। খাশুড়ী কি একটা ননদ-টনদ থাকলে কি আর এমনটা হোত? ভূমি সারাদিন থাক আফিসে; ভোলা থাকে স্কুলে। কা'র সঙ্গে ভূটো কথা কই বল দেখি? চাকর-বাম্নীর সঙ্গে বোসে বোসে গল্প-গাছা করা আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

"আচ্ছা, তোমার মাকে আনালে হয় না ?"

"নাঃ, থাক্। মাকে আনতে হোলে আবার বাবাকেও আন্তে হয়। বাবা একলাটি দেশে থাকবে কি করে ? ও-সবে আর দরকার নেই। আমাদের ওখানকার বোষ্টমদের বউটার ঠিক এই দশা হোয়েছিল। বউটা শেষে একদিন মরেই গেল!"

কালিদাস মনে মনে অতি-মাত্রায় শঙ্কিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পরদিন সকালেই সে পরেশ ডাক্তারের কাছে ছুটিল এবং সৌদামিনীর বুকের ধড় ফড়ানির কথা এবং সৌদামিনী এই রোগ হওয়ার পক্ষে যাহা কারণ বলিয়াছে, তাহাও বলিল। কারণ সম্বন্ধে পরেশ ডাক্তার সৌদামিনার কথাতেই সায় দিল এবং ছ'রকমের ছইখানা প্রেসক্পসান্ লিখিয়া, নয়সিকা দামের ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া কহিল—"মাকে শীগ্ গীর আনবার ব্যবস্থা করুন, আর এই ওষ্ধ ছ'বেলা খাবার পর চলবে। সকালে ছোট শিশি, রাত্রে বড় শিশি। বুকের জন্মে বোধ হয় একটা মালিসও লাগবে।"

সেইদিনই শৃশ্রুমাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্ম কালিদাস শৃশুর মহাশয়কে জরুরী পত্র দিল।

ইহারই দিন আস্টেক পরে একদিন কালিদাস আফিস হইতে আসিয়া দেখিল, ফেলারাম উঠানে একটা আড়াই-সেরী মাছ কুটিতেছে; বিপিনের মা একগাদা তরকারী কুটিয়া, সের-খানেক ময়দা লইয়া মাখিতে বসিয়াছে আর সোদামিনী ঘরের মধ্যে বসিয়া কাহার সহিত খুব উৎসাহের সঙ্গে গল্প জনাইয়াছে। এদিকে বারান্দার আরাম-কেদারাখানায় বসিয়া তাহার শ্বশুর-মশাই ভূড়ুক্-ভূড়ুক্ তামাক খাইতেছেন আর তাঁহার সন্মুখস্থ চৌকির উপর বসিয়া ভোলানাথ তাহার সংস্কৃত পড়া মুখস্থ করিতেছে:—

'শনৈঃ পন্থাঃ, শনৈঃ কন্থাঃ, শনৈঃ পর্ববিতলজ্ঞ্যনম্।' কালিদাস প্রথমটা একটু থতমত খাইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই ভক্তিভরে শ্বশুর মশায়কে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।



আজ ২৫শে কার্ত্তিক। ২৫শে কার্ত্তিক কথাটা
মনে হলেই ভয়ে গা-টা কেঁপে ওঠে। ব্যাপারটা
ঘটেছিল, সে বছর এই ২৫শে কার্ত্তিক রবিবারে। সে
দিনের রবি কি অশুভক্ষণেই যে আমার পক্ষে উদয়
হোয়েছিল। তারপর বহুদিন কেটে গেছে, তবু কথাটা
মনে হলেই, মনটা আতক্ষে শিউরে ওঠে; গা-টা ছাঁৎ
কোরে ওঠে। ব্যাপারটা একটু না বললে বৃঝতে পারা
যাবে না। বলি—

রবিবার। ছেলেদের স্কুল নেই। স্থতরাং রান্ধারও তাড়া নেই। স্নানাহার সারতে বেলা একটা বেজে গেল। একটু গড়িয়ে নেবার ইচ্ছায় বাইরের ঘরের চৌকিখানার ওপর শুয়ে পড়লুম। সবে তন্দ্রা এসেচে, রাস্তার দিকের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কে ডাকলে 'দেখুন!'

স্থতরাং চোখ চেয়ে দেখতে হোল। দেখলুম, মাল-

কোঁচা-পরা কাপড়, ছিটের হাফদার্ট গায়ে একটা চোদ্দ-পনর বছরের ছেলে। সম্ভবতঃ স্কুল-বয়। জিজ্ঞাসা করলাম "কি চাও ?"

"একটা টিকিট্ কিনবেন ?"

"কিসের টিকিট্ ?"

"ট্রামের অল্-ডে।" বলেই ছেলেটি খানিক থেমে আবার বলতে স্থ্রু করলে, "সকাল বেলা কিনেছিলুম; সব সেক্সনেই ঘুরে নিয়েছি। আপনি যদি আদ্ধেক দামে টিকিট্ খানা নেন, তা হোলে—

"শুধু-শুধু ট্রামে ঘুরে কি হবে ?"

ছেলেটি কিছু মাত্র নিরুৎসাহ না হোয়ে বল্লে, "দিনের বেলা ঘুমিয়েই বা কি হবে? তার চেয়ে বেড়িয়ে এলে কত ভাল হয়। তিন আনা পয়সাতে আপনি সব সেক্সান্—সব সহরটা ঘুরে আসতে পারবেন। আমি সকাল থেকে বেরিয়ে, বেয়লা, বালীগঞ্জ, বেলগেছে, টালিগঞ্জ, বাগবাজার, পার্কসার্কাস, কিছুই আর বাকি রাখিনি। আপনি দয়া করে———

দয়া একটু হোয়ে পড়লো ছেলেটির কথা গুলো শুনে। বেড়াবার লোভও যে একটু না হোল, তা নয়। ভাবলুম, ক'টা পয়সা দিয়ে গোটা কোলকাতাটা আজ্ব বেড়িয়েই আসা যা'ক। বারোটা পয়সা দিয়ে নিলুম টিকিট্ খানা। তারপর জামা কাপড় পরে বেরিয়ে পড়লুম।

সে সময় যদি একটা টিক্টিকি পড়তো বা কেউ হেঁচে উঠতো, তাহোলে সেদিনের ছর্ভোগটা হয় ত বরাতে ঘটতো না। ভাগ্যদোষে ছটোর কোনটাই না ঘটাতে, একলাফে ফুটপাথে পড়ে ট্রাম-লাইনের অভিমুখে অগ্রসর হলাম।

বালীগঞ্জ থেকে উঠেছিলাম। কালীঘাট ডিপোয়
নেমে আলিপুরের গাড়ীতে উঠ্লাম। মধ্যে চেঞ্জ করে
পাড়ি দিলাম—বেহালা। তথা হতে আস্লাম এসপ্লানেড্।
ভেবেছিলুম, সব শেষে যাব নিমতলাতে; কিন্তু আগেই
গেলুম এবং গিয়ে ক্যাঁসাদে মলুপড়। এমন অবস্থা হোল,
যে—না পারি থাকতে, না পারি আসতে। ব্যাপারটা
বলি।

দ্রীম থেকে যেমন নেমেছি, দেখি ঠিক সামনেই এক ভীষণ-দর্শন বিপুল-আয়তন যাঁড়। আমাকে দেখেই শিং ছটো উচিয়ে সে ফোঁস্ কোরে তেড়ে এলো। সঙ্গে-সঙ্গেই আংকে উঠে পাশের দিকে মারলুম লাফ.। যণ্ডের শিং থেকে এড়ালুম বটে কিন্তু আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসলুম। সেই জায়গাটায় ছিল কাদা। বে-টালে তারি ওপর গেলুম পড়ে। অবশ্য এদিক-ওদিক চেয়ে উঠে পড়লাম; কিন্তু জামা কাপড় কর্দ্দমভূষিত হ'য়ে যেরূপ দৈহিক অবস্থান্তর ঘটলো, তা'তে উঠে না প'ড়ে, নিমতলাতে চিরদিনের জন্ম দেহ রক্ষা করতে পারলেই ভাল হো'ত।

একটু অন্তরালে স'রে গিয়ে খুব সতর্ক-দক্ষতার সঙ্গে কাপড় খানা ঘুরিয়ে প'রে ফেললাম, অর্থাৎ পূর্ববতন কোঁচাটিকে কাছা এবং কাছাটিকে কোঁচায় পরিবর্ত্তিত করলাম। কিন্তু তবুও নিমতলার কাদাকে বাগ মানাইতে পারলাম না; ছ'পাশ থেকে তাহা দিবা স্বপ্রকাশ হোতে লাগলো। তার ওপর জামাটার ত কোন উপায়ই করতে পারলাম না।

বীডন খ্রীটের কাছেই নগেনের বাসা। মাস ছত্তিন ও-দিকে আর যেতে পারি নি। ভাবলুম, নগেনের ওখানে যাওয়া যা'ক। ওখান থেকে নগেনের একখানা ধৃতি আর একটা জামা চেয়ে নিয়ে, তা'ই পরা যাবে, আর এ গুলো একখানা কাগজে জড়িয়ে নিলেই চলবে এখন।

নগেনের বাসার সামনে এসে দেখলুম, বাহিরের ঘরের দরজাটি খোলা হাঁ-হাঁ করছে। কেউ ইচ্ছে করলে, স্বচ্ছন্দে ঢুকে কিছু জিনিষ-পত্র নিয়ে বে-মালুম স'রে পড়তে পারে। নগেনটা চিরকালই এই রকম আলগা। ঘরের মধ্যে ঢুকে নগেনকে ডাকতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ডাকলুম না। ভাবলুম, একটু জব্দ করা যা'ক। টেবিলের ওপর ছিল—একটি রিষ্ট-ওয়াচ আর ফাউন্টেন পেন। টপ্করে ছটোই পকেট্-জাত করে ফেল্লাম। দেওয়ালে একটা পাঞ্জাবী ঝুলছিলো, তার বোতাম চারটে থুব সম্ভব সোনারই হ'বে। নগেনের ওপর খুব রাগ হোতে লাগলো। রাস্তার ধারের ঘর, এইভাবে কখনো খুলে রাখতে হয়! একটা বিষয়ে কিন্তু তা'র ওপর মনটা খুব সন্তুষ্ট হোল। ওর কোন স্থ-টক ছিল না। বৈঠকখানাটা রেখেছিল গোয়াল ঘর ক'রে। কিন্তু এবার দেখলুম, রুচিটার বেশ-কিছু পরিবর্ত্তন হোয়েচে। টেবিল, চেয়ার, কৌচ, আয়না, ছবি প্রভৃতিতে দিব্য সাজিয়ে ফেলেচে। তা' সাজাক, কিন্তু ঘর খোলা রেখে, সোনার বোতামশুদ্ধ জামা এইভাবে কখনো কেউ রাখে! বোতাম ক'টা খুলতে লাগলুম।

হঠাৎ পিছন থেকে নগেন এসে ভীষণভাবে জাপটে ধরলো। তারপরই পিঠে পড়লো একটা প্রচণ্ড ঢাকাই কীল। ফিরে দেখি, নগেন নয়। দেখলুম—: না, আর দেখলুম না। গালে বেশ ভারি গোছের একটা চড় খেয়ে—হাঁা, দেখলুম বৈ কি—দেখলুম, শুধু ধোঁয়া আর সর্ধে ফুল।

লোকটা চেঁচিয়ে ডাকলে—"শিবু, শীগ্গির আয়, থানায় ছুটে গিয়ে খবর দে। এক ব্যাটা চোর ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন—

চক্ষের নিমেষে শিবু ছুটে এল এবং এসেই আমার পিঠে মারলে—কীল নয়—একটা প্রচণ্ড 'বক্সারা' ঘুসি।



মুহুর্থের মধ্যে খোলা দরজার সামনে রাস্তায় হ'দশজনের ভীড় জমে উঠ্ল।

কেউ বল্লে—"বেশ বাবু-চোর ত!"

কেউ বল্লে—"চোর বলতে নেই; সাধু লোক। দেখচ না, ভক্তিভরে কোথায় কাদার ওপর গড়া-গড়ি খেয়েছেন!" একটা বাব্রী-ওলা ছোকরা পরামর্শ দিলে—"থানায় খবর দাও, য়্যারেষ্ট কোরে নিয়ে যা'ক রাস্কেলকে !"

আমি ঠিক সজীব ছিলাম, কি নির্জীব ছিলাম, বল্ভে পারি না। খানিকক্ষণ পর্যান্ত ব্যাপারটা কিছুই বোধগমা হল না। একটু ধাতস্থ হবার পর বুঝলুম যে, নগেন এ বাসা ছেড়ে চলে গেছে এবং অস্ত লোক ভাড়া নিয়ে আছে।

মাথাটা ঘুরছিলো। মেজের ওপর বসে পড়লুম; কারণ ঘুসি চড় ছাড়া, ছচারটে থুচরা গরম চাঁটিও মাথায় বেশ ছ-পাঁচ ঘা পড়ছিল।

কতক্ষণ যে বে-ছঁসের মত বসেছিলুম আর সে অবস্থায় নগেনের নাম-টাম কিছু করেছিলুম কি না, বলতে পারিনা। যখন ছঁস্ হোল, দেখলুম—নগেন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর একজন হাত-পাখা দিয়ে আমায় জোরে জোরে হাওয়া দিছে। বুঝলুম, এই পাড়ারই অন্ত কোন বাড়ীতে নগেন আছে।

সেই 'বক্সার' শিবু, নগেনের মুখের দিকে চেয়ে বল্ল—"প্রথমে যদি উনি আপনার নামটা করতেন, তা হোলে আর এই কাশুটা হোত না। ছি: ছি:। লজ্জায় আমাদের যে কী হচেচ তা আর বলবার নয়।"

কিন্তু, লজ্জা তাদের না আমার ?

তবে--লজ্জা-লাঞ্ছনার কোন অনুভূতিই তথন আর আমার ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল, নিমতলার যাঁড় যদি শিং দিয়ে পেট চিরে ফেলে সেই খানেই চিরদিনের মত শুইয়ে রাখতো আমাকে! থেকে থেকে নগেনের ওপর রাগটাও মনের মধ্যে ঠেলে আসছিল। আমারই ওপর শক্রতা সাধবার জন্যেই সে এতদিন পরে টপ্ করে বাসা বদল করলে! ষ্টুপিডের কাছে আমারই বা আসবার কি প্রয়োজন ছিল ? অবশ্য স্বীকার করি, প্রয়োজন ছিল বটে। আসল কথা, আছাড় খাওয়াটাই অন্যায় হোয়েচে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় যা হবার তা ত হোয়েচে, ও সব নিয়ে চিন্তা করা এখন রুথা। স্থুতরাং চুপ করে বসেই রইলুম। ওঠবার ক্ষমতাও ছিল না ; কারণ মাথার ওপরকার বাতাস যেন বিশ-মনী পাথর হোয়ে আমাকে চেপে রেখেছিল।

তারপর কি হোল, কি করলুম, সে সব আর না-ই বা বললুম। তবে একটা কথা বলা দরকার যে, ২৫শে কার্দ্তিকের দিনটি চিরকাল আমার মনে থাকবে। অমন শুভদিন জীবনে আমার কখনো আসে নাই; বোধ হয় আসবেও না।

## ক্রমে ক্রমে

খাঁটী ৪৯ বংসর ৭ মাস বয়সে পুলিসের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, প্রীযুক্ত নসীরাম সান্ধাল, তাঁহার সঞ্চিত বেতন, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, পুরস্কার এবং ইত্যাদি বাবদ মোট ৭১,৭৫৯৬/৩ পাই নগদ, সরকার-প্রদত্ত 'রায়-সাহেব' খেতাব, এবং বিশ বছরের ভূত্য বিষ্টুচরণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং বৌবাজারে জ্ঞাতিভ্রাতা হরেক্ষের বাসায় অধিষ্ঠান করিলেন।

হরেকৃষ্ণ কহিল—"এইবার ত দাদা, বৌ-দিদিকে তা'হোলে আনতে হয়।"

নসীরাম চা পানের পর গড়গড়ায় ধূমপান করিতে-ছিলেন। স্থ-টান্; স্থতরাং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারিলেন না। একমুখ ধোঁয়া ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"আনতে ত হবেই। তবে এ ক'টা দিন বাদে সামনেই চোত্ মাস পোড়চে; কাজেই সেই বোশেখ না হোলে আর আনা ঘটে উঠবে না।"

হরেকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ সভয়ে একটু ঢোঁক গিলিয়া কহিল— "এ-মাসেরও ত এখনো পাঁচ-সাত দিন রয়েচে দাদা, এর ভেতর ত অনায়াসেই—" হরেকুঞ্চের মনোভাব যেন ইঙ্গিতে নসীরাম বুঝিয়া লইলেন। মৃত্ব এবং মোলায়েম ভাবে হাসিতে-হাসিতে কহিলেন—"ভায়ার বোধ হয় ভয় হচ্ছে যে, দাদার এই বিপুল দেহ-ভার এ-বছরের মধ্যে এখান থেকে আর অস্তাত্র স্থানান্তরিত হবে না। সে-সব কোন ভয় নেই, কেই। ত্র'চার দিনের মধ্যেই একটা বাসা-টাসা ঠিক কোরে ফেলচি।"

হরেকেষ্ট অত্যন্ত সাহস দেখাইয়া কহিল—"সে-সব কোন ভয়ের জন্ম বলিনি দাদা; আপনি আমার এখানে ছ'মাস ধরে থাকুন না কেন—সে ত আমার সোভাগ্য। তা'—আপনি বাসা ঠিক করার কথা বলচেন কেন! আপনার নিজের বাড়ী?"

"নিজের বাড়ী ? তাতে ত এক ভদ্রলোক ভাড়া আছেন। হঠাৎ তাঁকে তুলে দেওয়াটা অনুচিত হবে না কি ?" ভূড়ুক-ভূড়ুক করিয়! শ্রীযুক্ত নসীরাম কখনো মুদিত নেত্রে, কখনো চক্ষু চাহিয়া গড়গড়া টানিয়া যাইতে লাগিলেন। আর হরেকৃষ্ণ কিছু বিশ্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কবে হইতে তাহার দাদার এই উচিত-অনুচিতের বিচার-বৃদ্ধি তাঁহার অন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ পুষ্টিলাভ করিল।

ভৃত্য বিষ্টুচরণ একপাশে বসিয়া প্রভূর একটা ছেঁড়া-

পাঞ্জাবীতে তালি লাগাইতেছিল। হরেকৃষ্ণ উঠিয়া গেলে নসীরাম তাহার উদ্দেশ্যে কহিলেন—"বিছেতে সব কাঁচকলা আর কি! হাঁ৷ রে বেষ্টা বাড়ীটা থেকে মাসে ৭০টা কোরে টাকা ভাড়া উঠছে; আমি বাড়ীটা দখল ক'রে সেইটে নই করি! আমাদের হাও জন থাকবার মত ছোট-খাটো একটা বাড়ী টাকা ২৫।৩০ এর মধ্যে ভাড়া কোরে থাকলেই চলবে। তার জন্মে, অর্থাৎ যেস্থানে ২৫।৩০ টাকায় কাজ হবে, সেখানে ৭০টা কোরে টাকা খরচ করি কেন ? কি যে বৃদ্ধি!"

বিষ্টু কহিল—"এঁ নাদের বৃদ্ধি আর আপনার বৃদ্ধি, বাবু, তফাত হোল আকাশ আর পাতাল! যাকে বলে সগ্গো আর নরোক! আপনার মত স্বরুথ বৃদ্ধি কটা মনিয়ির আছে বাবু!"

"হা। রে, বেষ্টা।"

"বাবু !"

"নত্ন কলকে কিনে এনেচো, ভাল কোঁরে দেৰে আনো-নি বাপধন! ছঁঁয়াদাগুলো মস্তো বড় বড়; ছ-ছ কোঁরে তামাক পুড়ে যাচেচ আর গল্-গল্ কোরে ধোঁয়া বেরচে।"

"ওর চেয়ে আর ছোট ছাঁাদা পেলুম না, বাবা।" "এক কাজ কোরো। ছপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর, একটু এটেল মাটি লেপে, ছাঁাদাগুলোর কাঁদ ছোট কোরে নিও।"

বৈকালের দিকে রায়সাহেব সকালের সেই তালি-মারা পাঞ্চাবীর উপর বহু কালের জীর্ণ এবং বিবর্ণ মট্কার চাদরখানা ফেলিয়া, মোটা লাঠিগাছটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য—ভ্রমণ এবং ভাড়াটে বাড়ীর সন্ধান করা।

সন্ধ্যা পৰ্যান্ত উদ্ধৃদৃষ্টিতে ঘুরিয়া বহু 'টু-লেট্' তিনি আবিষ্ণার করিলেন বটে, কিন্তু পছন্দসই বাড়ী পাইলেন ना । হয়—ভাড়া বেশী, নয়—নানা অম্ববিধা । বৈঠকখানা লেনে একটা বাড়ী তাঁহার পছন্দ হইল বটে, কিন্তু সে বাডীতে থাকিতে তাহার জ্বরদস্ত পুলিশ-হাদয়ও একটু যেন বিচলিত হইয়া উঠিল। বাড়ীটি দ্বিতল। উপরে বাডীওয়ালা থাকেন, নীচের পার্ট খালি। বাড়ী-ওয়ালার পরিজন-সংখ্যাও কম। স্বামী-স্ত্রী এবং একটি ২৩।২৪ বছরের ছেলে। কিন্তু ওই 'একশ্চন্দ্রই—ভমোহস্তি'। যে মিনিট-পনের রায়সাহেব নীচের দালানে দাড়াইয়া বাড়ী-ওয়ালার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাহারই ভিতর সেই बांकड़ा-इन, नूकी-পड़ा गनाग्र मानात व्याकारत পৈতা-ঝোলানো ছেলেটি অস্ততঃ বার-দশেক দেহ দোলাইয়া, মাথা নাড়িয়া এবং হাতে তুড়ি দিয়া গান

গাহিতে গাহিতে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া অন্তৃত ভঙ্গীতে আসিয়াছে এবং গিয়াছে। তাহার সেই গানের কলিটিছিল—'কে তুমি স্বপন-রাণী এলে মোর হৃদয়-তলে।'

রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছেলেটির বিবাহ দিয়েচেন কি ?

"চেষ্টা-চরিত্র, দেখা-শুনো চলচে।"

সেই সময় ছেলেটি আর একবার ট'ল দিয়া গেল।
মুখে তাহার ঐ 'কে তুমি স্থপন-রাণী' এবং হাতে—তুড়ি।

রায়সাহেব তাহার আ-পাদ-মস্তক দেখিতে দেখিতে প্রস্থানোন্তত হইলে, বাড়ীওয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন— "বাড়ী পছন্দ হোল আপনার ?"

লাঠি-গাছটায় ভর দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িয়া রায়সাহেব মৃছ্-মৃছ্ হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"বাড়ীর চেয়ে আপনার ছেলেটিকেই বেশী পছন্দ হোল। কিন্তু ভয় হচে।"

"ভয়টা কিসের ?"

"স্থপন-রাণীকে স্বপ্ন দেখে হয় ত কোন দিন তেড়ে এসে আঁচড়িয়ে কাম্ড়িয়ে দিতে পারে।" প্রভাত্তরে বাড়ীওয়ালা কিছু-একটা গরম-গরম নরম-নরম বলিয়াছিল, কিন্তু রায়সাহেব তথন 'রেঞ্জের' বাইরে, স্থুতরাং ভাহা আর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবার অবসর পাইল না। যাহা হউক, প্রভু এবং ভৃত্য—রায়সাহেব এবং বিষ্টু চরণ—উভয়ের অমুসন্ধানের ফলে, নেবৃতলায় ৩২ টাকা ভাড়ায় একটি বাটার একাংশ পাওয়া গেল এবং ছই-চারি দিনের মধ্যেই হরেক্স্কুকে ধক্সবাদ দিয়া এবং আপ্যায়িত করিয়া রায়সাহেব তাঁহার নৃতন বাসায় উঠিয়া আসিলেন। উভয়ের আহারের বন্দোবস্ত হইল—বড় রাস্তার মোড়ে 'মডেল ভোজনালয়'-এ। রায়সাহেব বলিলেন—"বিষ্টু, চোত্ মাসটা এই রকমেই কাটুক্। একটা মাসের জন্মে আর বামুন-টামুনের হাঙ্গামা কোরে কি হবে। তার মাইনেও গুণতে হবে, অথচ চুরি কোরে ভুত ভাগাবে। কি বলিস গুঁ

"আন্তে, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে। এ মাসটা কাট্লেই ত মা-জননী আমার—

"হাা, এসে পড়চে; স্থুতরাং—"

স্তরাং এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। রায়সাহেব সকালে নিকটস্থ চা-এর দোকান হইতে চা খাইয়া আসেন। বাড়ীতে আসিয়া স্বল্লছিদ্রযুক্ত কলিকাতে তামাক খান। তাহার পর বিষ্টু চরণ একবাটি তৈল লইয়া প্রথমে তাহার ভূঁড়ি এবং তৎপরে তাহার স্থূল শরীরের সর্ববাংশ উত্তমরূপে তৈল-লেপন এবং মর্দ্দন করিয়া দিলে তিনি স্নান সমাপন করতঃ—'মডেল' হইতে

ধাইরা আসেন এবং মেজেয়-পাতা মাছরের উপর তাকিয়ায় ভর করিয়া দেহ ঢালিয়া দেন। বৈকালে এক-এক দিন এক-এক দিকে বেড়াইতে বাহির হ'ন:—কোন দিন পার্কে, কোন দিন বেলেঘাটার খাল-ধারে, কোন দিন বা পথে-পথে। এক দিন রায়সাহেব একট লম্বা পাড়ি দিয়া, বালীগঞ্জ 'লেকে' বেড়াইতে আসিয়া আচম্বিতে মন খারাপ করিয়া বসিলেন।

বসস্ত কাল। শেষ চৈত্র। 'লেকে'র বাগানে প্রচুর ফুল ফুটিয়াছে। মন্দ মন্দ দক্ষিণা বাতাস গায়ের উপর পড়িয়া সোহাগে প্রাণ-মন নাচাইয়া তুলিতেছে। অদূরের কোন-এক গাছের উপর হইতে একটা কোকিল ক্রমাগত নষ্টামী করিতেছে। রায়সাহেব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বাসার ফিরিয়া আসিয়া শ্যায় শুইয়া পড়িলেন। বিষ্টুকে লিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ চোত মাসের কত তারিখ হ'ল রে ?"

"১৭ই বাবু।"

"১৭ই কি রে •ৃ"

"আন্তে হাঁা বাবু; পরশু ১৫ই গেছে, কাল ১৬ই, আজ ১৭ই।"

একটা দীর্ঘখাস ছাড়িয়া রায়সাহেব পাশ ফিরিয়া পড়িরা রহিলেন। উদ্ভাস্ত দৃষ্টি কখন কড়ি-কাঠে, কখন ছার-জানলার চৌকাঠে। শ্রীমতী ভ্রমরবালা আসিয়াছে। অর্থাৎ রায়সাহেবের ব্রী তাহার পিত্রালয় শান্তিপুর হইতে কলিকাতার নৃতন বাসায় আসিয়াছে। আসিয়াই আবার ধূলাপায়ে শান্তিপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্ম জেদ ধরিয়াছিল। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাড়াটিয়া বাসায় ভ্রমরবালা কিছুতেই থাকিতে রাজী নহে। রায়সাহেব অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, অনেক প্রকারে বুঝাইয়া, তবে ভ্রমরকে শান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তা' হইলেও ভ্রমর-গুঞ্জন একেবারে স্তর্ক হয় নাই।

রায়সাহেব কহিলেন—"বুঝিছি ভোমর, এক জন রায়সায়েবের স্ত্রী হোয়ে ছোট-খাট এই রকম সামান্ত বাসায় থাকাটা একটু লজ্জা-লজ্জা করে আর কি।"

ভ্রমর গুন্-গুন্ করিয়া উঠিল—"রায়সাহেবের স্ত্রী বোলে নয়, এক জন হাকিমের মেয়েও ত বটে! আমার চোদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো এ-রকম বাড়ীতে থাকে-নি।"

রায়সাহেব হি-হি করিয়া হাসিয়া কহিলেন—"থাকো নি ? মেদিনীপুরের বাসার কথা বৃঝি ভূলে গেলে ? রামপুরহাটের বাসা? মেমারীর সেই রাজপ্রাসাদের কথা না হয় না-ই বললুম, কিন্তু উলুবেড়ের বাসার কথাটা ভ মনে আছে ?"

"তোমাকে বোঝানো আমার সাধ্য নয়। সে সব মফঃস্বলের কথা ধরো কেন? মফঃস্বলে বাধ্য হোয়ে থাক্তে হয়। তা'ও থেকেচি—তোমার সঙ্গেই। কিন্তু বাবাও ত মুন্সেফ ছিলেন; সাত জায়গায় তাঁকে বাসা কোরে থাকতে হোত। কিন্তু তোমার বাসার মত ওঁচা বাসা কই কোথাও ত তাঁর ছিল না! আর তা ছাড়া, এখানে যখন নিজেদের বাড়ী রোয়েচে, তখন—"

"আহা-হা, তাই হবে গো, তাই হবে। এ মাসটা কোন রকমে—। আমি যা ব্যবস্থা করেছিলুম, পাকা ব্যবস্থা। বাড়ীটা থেকে মাসে ৭•টা কোরে টাকা আসতে। নিজেরা এই হুটো প্রাণী—অত বড় বাড়ীটা থেকে অত-গুলো কোরে টাকা লোকসান্ করা কি বৃদ্ধিমানের কাজ ?"

"তার চেয়ে কাশী চলো না, খুব বেশী বৃদ্ধিমানের কাজ হবে। সেখানে পাঁচ সিকেতে একখানা ঘর পাওয়া যাবে'খন। আর খাবার খরচ মোটেই লাগবে না; হ'জনে হাত-ধরাধরি কোরে কোন-একটা ছত্রে গিয়ে রোজ বসলেই হবে। গভর্গমেন্ট তোমাকে রায়-সাহেবী না দিয়ে বরঞ্চ আমাদের বেষ্টাকে যদি দিত ত মানাতো! ছি:—ছি:—এমন কিরেট্——\*

"ভোমর, আমাকে ভূমি বুঝতে পার নি; আমি মোটেই কিরেট্ নই।"

"না, তুমি মস্ত বড় খোরচে; একেবারে দাতাকন্ন।"

"একহিসেবে তাই বটে। তোমার কথার হিসেবেই বৃঝিয়ে দি। যারা খুব এলো-পাতাড়ী খরচ করচে আর ছ'হাত দিয়ে দান করচে, পরজন্মে কড়ায়-গণ্ডায় সব আবার বৃঝে পাবে। আর আমি যদিই ধরো কিরেট্-ই হুই, তা হোলে ত পরজন্মে আর একটা কাণা কড়িও পাব না! ভার মানে, সব খরচ-খরচা কোরে, দান কোরেই চোলে গেলুম। নয় কি না বল ?"

ভ্রমর অবাক হইয়া রায়সাহেবের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর কহিল—"বেষ্টা যে বলে, 'বাবুর আমাদের স্কুরুখ খু বৃদ্ধি'—কথাটা ঠিকই। তা ও-সব বাজে কথা থাক্, এ-বাড়ীতে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

অগত্যা রায়সাহেবকে তার পাকা হিসাব কাঁচাইতে হইল, দিন-পনর পরেই তিনি তাঁহার শ্রামবাজারের আপন বাড়ীতে ভ্রমরকে লইয়া উঠিলেন। যিনি ভাডাটীয়া ছিলেন, তিনি শাস্তপ্রকৃতির লোক। তা ছাড়া দেখিলেন, বাড়ীর মালিক যিনি, তিনি একে পুলিসের কর্মচারী, তাহার উপর—রায়সাহেব। সর্ব্বোপরি তাঁর বিপুল বপুখানিও তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। স্কুতরাং রায়সাহেব তাঁহাকে উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেই, তিনি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, ছই-চার দিনের মধ্যেই অক্সত্র বাড়ী ঠিক করিয়া উঠিয়া গেলেন।

শ্যামবাজ্ঞারের বাড়ীতে গিয়া ভ্রমর যেন নিঃশাস কেলিয়া বাঁচিল। তাহার মুখে প্রফুল্লতা এবং হাসি দেখা দিল। রায়সাহেব বলিলেন—"তোমার মুখে হাসি দেখবার জন্সেই আমার সব, ভোমর। তোমাকে ভাল-বেসেই মুখ, আদর কোরেই তৃপ্তি।"

ভ্রমর জাঁতি লইয়া স্থুপারি কাটিতেছিল; কহিল— "ওই নাটকখানা বুঝি তুপুর বেলা পড়েছ ?"

"দেখ, সংসারে ন মাতা, ন পিতা, ন পুত্র, ন পরিজন; তুমিই আমার হৃদয়-কাননের একমাত্র—"

"জাঁতিতে এক্ষ্নি হাত কেটে ফেলবো, চুপ করো ।"

স্থৃতরাং রায়সাহেব চুপ করিলেন এবং নৃতন দিয়া-শলাইয়ের বাক্স ও ছুরিখানা লইয়া তাহার প্রত্যেকটি কাঠি বারুদ সমেত লম্বালম্বি চিরিতে বসিলেন।

রায়সাহেবকে লুকাইয়া ভ্রমরবালা একটু হাসিল; জিজাসা করিল—"একটা কাঠি চিরে ক'টা ক'রচ ?"

"কোনটাকে ছ'টো, কোনটাকে ভিনটে।"

"যাক,—বাড়ীর দরুণ লোকসানটা দেশলাইম্নের কাঠির দৌলভেই পুষিয়ে গেল।"

"কি রকম ?"

"অর্থাৎ বাড়ীভাড়া বাবত ৭০টা কোরে টাকা যেমন কমলো, তেমনি ৪০টা কাঠির দামে একশোটা কোরে কাঠি আসতে লাগলো। বড় সোজা কথা নয়! এক গুণের দাম দিয়ে আড়াই গুণ পাওয়া। অর্থাৎ এক হাজারে আড়াই হাজার, এক লাখে আড়াই লাখ;—টাকাতেই ধরো, আর জিনিষেই ধরো।"

হি-হি করিয়া হাসিয়া রায়সাহেব কহিলেন—"হিসেবে দেখচি ভূমি একেবারে একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল।"

"কু:খু করো না, তোমাকেও শিথিয়ে নোব। এও দিন ত নিত্ম। ২৫ বছর ধোরে খালি চোর-ডাকাতের পেছনে-পেছনে ছুটেছ, শিথিয়ে নেবার অবসর পাইনি। এইবার নিতেই হবে।"—বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অমর মুখ ও চোখের যে এক অপরপ ভঙ্গী করিল, তাহাতে রায়সাহেব যদি বসিয়া না থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতেন এবং দাঁড়াইয়া না থাকিয়া বদি শুইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ঘুমাইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতেন। সুভরাং

সে-রকম কোন পড়া না পড়িয়া,—বেন কেমন-এক-রকম হইয়া পড়িলেন। ছুরিখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িল, এবং দেশলাইয়ের কর্ত্তিত সৃক্ষ কাঠিগুলি বাতাসে এদিক্ ওদিক্ ছড়াইয়া পড়িল। সেদিকে জ্রক্ষেপ না করিয়া রায়সাহেব অনিমেষ দৃষ্টিতে জ্রমরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বিহবল স্বরে কহিলেন—"ভো—ভোমর!"

তেমনি মধুর অপরূপ মুখভঙ্গী সহকারে ভ্রমর কহিল—"কি হুকুম, বলো। চোধ দিয়ে একদৃষ্টিতে তুমি যে আমায় গিলতে স্থুক ক'রে দিয়েছ!"

"আচ্ছা ভোমর, বয়স তোমার যত বাড়চে, রূপও কি তত্ত বাড়চে ৽"

উঠিয়া আসিয়া ভ্রমর রায়সাহেবের কানের কাছে মুখ আনিয়া অফুট স্বরে কহিল—'রূপ বাড়ে-নি গো, বেড়েছে তোমার—ভালবাসা।"

শ্রমর ঘরের ভিতর হইতে পাণের বাটা আনিয়া পাণ সাজিতে বসিল। রায়সাহেবের প্রসন্ন দৃষ্টি সমভাবেই শ্রমরের মুখের উপর আবদ্ধ। নিজের মনে তিনি কহিলেন,—"পরিপূর্ণ—ভরা নদী! প্রথম-জোয়ারের জলোচ্ছাস এ সৌন্দ্র্যা পাবে কোথা!"

"তোমার ভাব লেগেচে; ঠিকই ভাব লেগেচে!

একট্ট বেশী কোরে চুণ দিয়ে একটা পাণ সেজে দি, খাও; ভাব-লাগা সেরে যাবে।" বলিয়া ভ্রমর একটা সাজা-পাণ রায়সাহেবের মুখের মধ্যে আদরে ও সোহাগে গুঁজিয়া দিল।

রায়সাহেব গভীর তৃপ্তিতে পাণ চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন,—"ভোমর, ভোমায় আমি ছ'টো বর দেব, কি চাও বল।"

হাসিতে হাসিতে ভ্রমর কহিল—"আমার ত একটা ছেলে নেই যে, তাকে রাজ-সিংহাসনে বসাতে বোল্বো। আর সতীন-পোও নেই যে, তাকে বনবাসে পাঠাতে বোল্বো।"

"সত্যি বলচি ভোমর, তুমি কি চাও বল—আমি দেবো।"

"ঠিকই দেবে ?"

"ঠিকই।"

"সত্যি-ই-ই গু

' সত্যি।"

"তা হোলে এই দাও যে, তোমাকে যে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তা বাসতে দিও।

প্রবল আনন্দের স্রোতকে সামলাইয়া লইয়া রায়-সাহেব কহিলেন—"এ ত গেল একটা; আর একটা ?" "আর একটা ? বোলবো ? ঠিক দেবে ত ?" "ঠিক দোবো।"

সহাস্থ মুখে, তুই হাত দিয়া রায়সাহেবের গলা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার মুখখানাকে নিজের মুখের কাছে আনিয়া ভ্রমর কাণে কাণে কি বলিল। রায়সাহেব কহিলেন "দোবো ভোমর, ঠিকই দোবো। ভোমার জন্মেই আমার সব। এই মাসের মধ্যেই আমি ভোমাকে মোটর এক খানা কিনে দোবো।

ভ্রমর চায়ের জন্ম প্টোভ ধরাইতে উঠিয়া গেল।

•

মোর্টর কেনা হইয়াছে। স্থুন্দর একখানি মোটর ভ্রমরই পছন্দ করিয়া লইয়াছে।

রাস্তার দিকে থানিকটা ফাঁকা জ্বনাঁ পড়িয়াছিল, ভাহারি এক পার্ষে গ্যারেজ প্রস্তুত হইয়াছে।

সকালে রায়সাহেব বিষ্টুকে লইয়া বাজারে গেলে, রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে ভ্রমরের বহুক্ষণ ধরিয়া চুপি চুপি কি-সব কথা-বার্ত্তা এবং পরামর্শ হইল। রায়সাহেব বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে, রাজমিস্ত্রী কহিল "একধারে গ্যারেজ বানালে, রাস্তার টানে বরাবর রেলিং বসিয়ে কটক না করলে, বাড়ীর খোল্তাই হবে না বাবু। রায়সাহেব কথাটাকে আমলই দিলেন না। বলিলেন "খোলতাই-এর আর দরকার নেই, কাঞ্চ চল্লেই হোল।"

ভ্রমর দেখিল, কোন-কিছু প্রস্তাবের পক্ষে উপযুক্ত সময় এখন নয়। সকালে ভ্রমর মাথা ঘসিয়াছিল। বৈকালে সেই হালকা, ঝর-ঝরে, পরিচ্ছন্ন কেশদামে সামান্ত কিছু গন্ধ-তৈল মাখাইয়া, বছকাল পরে ভ্রমর অতি স্ক্রম সোনালী-জরি দিয়া সযত্নে বেণী রচনা করিয়া পৃষ্ঠে দোলাইয়া দিল। তাহার পর সাবান দিয়া গা ধুইয়া আসিয়া একখানা সুদৃশ্য চেক-নীলাম্বরী সাড়ী বাহির করিয়া পরিল। কপালে একটি ভাটিয়া-টিপ এবং পায়ে আল্তা লাগাইল। পুরাতন কাণের টপ ছইটি থুলিয়া ভংস্থানে পিতৃদত্ত পান্নার ত্বল তুইটি দোলাইল। সাজ-সজ্জা শেষ করিয়া আরসীর সামনে দাঁডাইয়া ভ্রমর নানাভাবে একবার নিজেকে দেখিয়া লইল। তাহার পর কৌভ দ্বালাইয়া চা প্রস্তুত করিয়া চায়ের বাটি-হাতে রায়সায়েবের সন্মুখে আসিয়া দেখিল, তিনি নিমীলিত-নেত্রে অন্ধ-শায়িতাবস্থায় তাকিয়ায় দেহভার স্থস্ত করিয়া কথঞ্চিৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন।

মেজের উপর চায়ের বাটি রাখিয়া, স্বামীর সম্মুখে গাঁটু-গাড়িয়া বসিয়া ভ্রমর তাঁহার কাঁধ ছইটিতে মুত্র নাড়া দিয়া কহিল—''ঘুমুচ্চ! চা এনেছি যে।" ধড়মড় করিয়া উঠিয়া-পড়িয়া রায়সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন। ভ্রমরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এ কি! আজ এ কি রূপ!"

"আজ নব রূপ। চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।" বলিয়া ভ্রমর চায়ের কাপটা রায়সাহেবের হাতে তুলিয়া দিল।

হাতের চা রায়সাহেবের হাতেই রহিল; কহিলেন—
"এ-বয়সে এ-রকম সাজ সকলকে মানায় না, কিন্তু
ভোমাকে যে কত স্থলর দেখাচ্ছে ভোমর, তা আর কি
বোলবো!"

"পরে বোলো এখন; চা-টা আগে খেয়ে নাও; আমি তামাক সেজে আনি।"

ব্যস্ত হইয়া রায়সাহেব বলিলেন—"কর কি! এই রূপ নিয়ে তুমি সাজবে তামাক। বেষ্টাকে সাজতে বলো।"

"ভোমার তামাক সাজতে পেলে, এ রূপ আমার সার্থক হবে"—বলিয়া ভ্রমর বাহির হইয়া গেল, ও কিছু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ফুঁ দেওয়ার ফলে ভ্রমরের মূখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল এবং সেই মুখের উপর আগুনের আভা আসিয়া পড়িতে লাগিল।

রায়সাহেব বলিলেন—"কি স্থন্দর, ভোমর, কি স্থন্দর!

এটা যদি রাতের অন্ধকারে হোত, তা হ'লে এ-সৌন্দর্য্য হাজার গুণ ফুটে উঠ্তো।"

গড়গড়ার উপর কলিকাটা বসাইয়া দিয়া ভ্রমর কহিল

--
"চাকরী ছেড়ে দিয়ে তোমার দেখছি মাথার দোষ
ঘটবার উপক্রম হ'ল !"

"তুমি বোসো ভোমর, বোসো; এখন ত আর কোন কান্ধ নেই। আমার কাছে খানিক বোসে থাকো।"

"দাড়াও, বসচি"—বলিয়া ভ্রমর বাহির হইয়া গেল এবং ও-ঘর হইতে একটা মলিন ছেঁড়া ব্লাউজ হাতে করিয়া আনিয়া রায়সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বসিল; কহিল—"ভূমি তামাক খাও, আমি বোসে বোসে এইটে সেলাই কোরে ফেলি।"

"কি ওটা গ"

"একটা পুরোণো ব্লাউজ। পিঠের দিক্টায় ছিঁড়ে গেছে। সেলাই কোরে গায়ে দোবো।"

"তোমার এই সাজ-সজ্জার সঙ্গে ঐ ছে ড়া ব্লাউজ !"

"তাতে কি; কাজ চোল্লেই হ'ল। অমন স্থন্দর মোটর-গাড়ী যদি এই অ-ভব্য বাড়ীতে বে-মানান্ না হয়, তা হ'লে এই সাজ-সজ্জার সঙ্গে এ-ও বে-মানান্ হবে না।"

রায়সাহেব হাঁ করিয়া ভ্রমরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভ্রমর কহিল—"তোমার পেট্টা মোটা হ'বার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও কিঞ্চিৎ মোটা হয়েচে। বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে ভোঁতা হ'য়ে আসচে; একটু শাণ দিয়ে না নিলে আর চ'লচে না।"

"তোমার প্রেনের শাণ-চক্রেই ত আমার কায়-মন-প্রাণ"—এই পর্যান্ত বলিয়া, রসিকতাটা বেশ গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াও বায়সাহেব আর শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না; শুধু হি-হি শব্দে খানিক হাস্তরস ঢালিয়া কহিলেন—"তা হ'লে আমায় নিয়ে তোমার মুদ্ধিল হ'লো দেখচি; হাঁগা ভ্রমরবালা?"

"মুস্কিল কিছুই নয়। একটু পড়িয়ে-শুনিয়ে নিতে হবে আর কি। কষ্ট কোরে আমাকে দিন-কতক মাষ্টারী কোরতে হবে।"

"তাই করো।"

"দাঁড়াও, বেত্ আনি"—বলিয়া ভ্রমর বিছানা হইতে হাত-পাখাটা তুলিয়া লইয়া কহিল—"আপাততঃ বেতের বদলে পাখার বাঁটের দ্বারাই কাজ চ'ল্ভে থাকুক।"

রায়সাহেব তাকিয়ায় ভর দিয়া অদ্ধশয়ন অবস্থায় গড়গড়ার নল টানিতেছিলেন আর দারুণ গ্রীষ্মজনিত উত্তাপে তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিতেছিল। ভ্রমক

## মিশু মায়া বোডিং-হাউস

সন্মুখে বসিয়া পাখার দারা তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে মাষ্টারী সুরু করিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া বাতাস করিতে করিতে জ্রমর পাঠদান করিল আর ছাত্র তামাক টানিতে টানিতে পাঠগ্রহণ করিল। এই পাঠদান ও পাঠগ্রহণের ফলে ইহাই স্থির হইল যে, রাস্তার টানে বরাবর বেলিং বসানে। হইবে, মধ্যে লোহার ফটক হইবে। বাহিরের দিকের জানালা-দরজাগুলি বেশীর ভাগই খুলিয়া ফেলিয়া হাল-ফ্যাসানের লাগাইতে হইবে; উপর ও নীচের দালানে মার্বেল পাথর দেওয়া হইবে; এ-সব ছাড়া ভেতলায় এক কোণে রাস্তার দিকে একটা ছোট গোলাকার ঘর তৈয়ার হইবে, যাহার মাথটো হইবে গম্বুজের মত গোল। বলা বাহুল্য যে, সমস্ত কাজের পর, সমস্ত বাড়া চুণ-কাম ও রং-কাম হইবে।

ভ্রমর বলিল—"বাইরের দেওয়ালে কি রং দেবে ? সাদা চুণকাম ?"

রায়সাহেব কহিলেন— "না না, গোলাপী কি হলদে।"
"রাম-রাম! বাইরেটায় সব সবুজ রং হবে।"
জোড়-হাতে বিষ্টু চরণ আসিয়া কহিল—"মা।"
ভ্রমর কহিল—"কি রে বিষ্টু ?"
"বলচি কি মা, এমন রাজ-পরিসদ বাড়ী হবে, ফটকে

22

বাবুর নাম নেকা থাকবে না ? সেটা মা নিকতেই হবে।
আমার তা'হলে কি কাজ থাকবে ? আমি রোজ ভিজে
গামচা দিয়ে তা পরিষার করব মা !"

কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে। ভ্রমর কহিল—"ঠিক বলিচিস্ বিষ্টু। বিষ্টুর আমাদের বৃদ্ধি থুব স্থুরুথখু। সভ্যি, ভোমার নামের ট্যাবলেট্ একখানা মারতে হবে।"

রায়সাহেব কহিলেন "শুধু আমার নয়; তোমার আমার হু'জনের নাম এক সঙ্গে থাকবে।"

"পাগল আর কি! ভালোবাসা পাথরের গায়ে ঐ-রকম ছড়ালে, সব যে গড়িয়ে রাস্তায় প'ড়ে যাবে।"

অতএব স্থির হইল, তুই পাশে তুইখানি ট্যাবলেট বসিবে। একখানিতে লেখা থাকিবে—'ভ্রমর-ভিলা' অপর খানায় থাকিবে—'রায়সাহেব নসীরাম সাল্লাল'।

8

## ছুই মাস পরের কথা।

নব-কলেবরপ্রাপ্ত 'জ্রমর-ভিলা' সৌন্দর্য্যে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। কিন্তু রায়সাহেবের শরীর ভাল নয়। তিনি যেন বড্ডই মন-মরা। তাঁহার আহার কমিয়াছে, ঘুম কমিয়াছে। সর্ববদাই যেন একটা চিন্তায় মগ্ন থাকেন আর মধ্যে-মধ্যে কাগজ পেন্সিল লইয়া কি সব হিসাব করেন।

ভ্রমর কহিল—"আমার মাষ্টারীর ফলে কিন্তু তোমার লেখাপড়ায় চাড় বেড়েচে। দিন-রাতই ত দেখি অঙ্ক কষচো।"

একটি দীর্ঘখাস ছাড়িয়া রায়সাহেব কহিলেন—"দশটি হাজার গেল ভোমর !"

"কিসের দশটি হাজার ?"

"এই তোমার গিয়ে, মোটর কেনা থেকে আরম্ভ কোরে, গ্যারেজ, ফটক, বাড়ী-মেরামত, গমুজ-ঘর—সব নিয়ে। দশ হাজার All ready গেছে, তবু এখনো ফার্নিচারের সব—দাম শোধ হয়নি।"

"টাকা থাকলেই থরচ হয়। কি-বাড়ী ছিল আর কি হোয়েচে দেখ দেখি। কোথায় এর জত্যে মনে আহলাদ করবে, না—মন গুমিয়ে দিনরাত থালি বোসে থাক! মনের আনন্দে আমার অন্ধলের অন্থথ সেরে গেল আর তোমাকে যে দেখছি অন্থথে ধোরলো। খাওয়া ত তোমার একেবারেই গিয়েছে।"

"আহারটা কমেছে সেটা ভালই হোয়েচে। **খাও**য়া বেশী মানেই—বেশী খরচ।"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে আর আমি পারলুম না।" ভ্রমর

রাগ করিয়া ও-ঘরের নতুন সোফাখানার উপর গিয়া বসিল। রায়সাহেব পিছু পিছু আসিয়া সম্মুখের একখানা চেয়ার-এ বসিয়া-পড়িয়া কহিলেন—তুমি রাগ করলে ভোষর ?"

"আমার পাশে এসে বোসো; তবে তোমার কথার জবাব দোবো "

সোফার উপর ভ্রমরের পাশে গিয়া বসিলে, ভ্রমর তাঁহার হাতথানা নিজের তুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল— "তোমার ওপর কি কখনো রাগ করতে পারি? মামুষের বাঁচা-মরার কথা ত বলা যায় না: কবে হয় ত টপ করে মরে যাব। যে ক'টা দিন আছি, সিথের সিঁছর পরে, তোমার সেবা কোরে, সুথে-আনন্দে কাটাতে পালেই বাঁচ।"

রায়সাহেব কাতর হইয়া কহিলেন—"অমন অ-লক্ষুণে কথা মুখে এনো না ভ্রমর! তুমি গেলে কি আমি থাকবো মনে কর ? সব পুড়িয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী সেজে লোটা-কম্বল निरम् जा रहारन हिमानस्य हरन यात। जा' रहारन ज জ্ঞগৎ আমার কাছে অন্ধকার হোয়ে যাবে ? তোমার জ্বগ্রেই ত সব।"

"তবে মন-খারাপ কর কেন ? টাকা-পয়সা ক'দিনের জন্মে ? কিন্তু তুমি-আমি যে চিরদিনের—চিরকালের— জন্ম-জন্মান্তরের। মন-খারাপ কোরে থাকতে আছে কি ? বাবা বোলেছিলেন, ঠিকুজিতে আমার এই ৪১ বছর বয়সে--"

একট যেন আশ্চর্য্য হইয়া রায়সাহেব কহিলেন— "বয়স তোমার ৪১ বছর হ'ল গ"

"তা হ'ল বৈকি। তোমার চেয়েত আমি আট বছরের ছোট। তবে আমার আঁট-সাঁট গড়নের জন্ম কেউ বয়স ঠাওরাতে পারে ন। তাই আমার বেণী ঝোলানও খাটে, নীলাম্বরী পরাও সাজে। সবাই মনে করে, বয়স আমার সাভাশ কি আটাশ ৷ ভোমারও অনেকটা তাই।"

"আমাকে কি উনপঞ্চাশের মত দেখায় না ?"

"না। তোমার মত স্থন্দর চেহারা ক'টা বেটাছেলের আছে! যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি কপাল, তেমনি—"

"কপাল নিশ্চয়ই ভালো; নইলে তোমার মত এমন ভ্রমরকে পেয়েচি।"

"তোমার মাথার টাকটা যদি একটু ছোট হোত, আর ভুঁড়িটা যদি অন্ততঃ আর্দ্ধেক হোত, তা হ'লে ত ভোমার মত-যা'ক, যা বলছিলুম, আমার এই ৪১ বছর বয়সে নাকি একটা ফাঁডা আছে। তা তার জন্যে—"

বাধা দিয়া, একটু ভীত হইয়া রায়সাহেব বলিলেন— "কাঁডা! তোমার ?"

"হাা। তা' সেই জন্মেই ত এটা-ওটা নিয়ে আমোদ-আহলাদে থাকি। গান গাইতে জানি না, তবু মনের আনন্দে গুনু-গুনু কোরে যখন-তখনই গুঞ্জন করি।"

"ভ্রমর—গুন্-গুনু ত করবেই।"

"ঐ ওদের বাড়ীর 'রেডিও'তে দিন-রাত্তিরই ত গান হোচে, তাই শুনি আরু মনটায় ভারি আরাম পাই। তা, এতটা দূর থেকে কি ছাই আর শোনা যায়! তবুও বারান্দার ঐ কোণে গিয়ে দাঁডিয়ে থেকে—"

"দাড়িয়ে থেকে—?"

"ঐ 'রেডিও'রই একটা গানের মত—'আমি কাণ পেতে রই—আমি কাণ পেতে রই! ও আমার আপন হৃদয়-গহন-দারে—"

"ঐ গানটাই ত গুন্-গুন্ কোরে তুমি প্রায়ই গাও— 'ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগী, নিভ্ত-নীল-পদ্ম লাগি'—ভাই না ? দেখো, যেন কোন দিন তুমি বিবাগী হোয়ে চোলে গিয়ে আমায় প্রাণে মেরো না—গানটা তার পর কি ?"

"কি জানি ছাই! ঐ যে বললুম, শুনতে এত ভালবাসি, তা এত দ্র থেকে কি আর ভাল শোনা যায়! রেডিওর গান শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। তখন আমার ফাঁড়া-টাঁড়ার কথা কিছু আর মনে থাকে না।"

সোজা হইয়া গা-ঝাড়া দিয়া বসিয়া রায়সাহেব কহিলেন—"মনে রেখোও না। আমি এই ঘরে ভোমার জন্মে ভাল রেডিও-সেট্ বসিয়ে দোবো ভোমর। ভোমার মুখের জন্মেই আমার সব। এই হ্পার ভেতরই আমি——"

ভ্রমর বাধা দিয়া বলিল—"না না, ও-সব এখন থাক্; ওর চেয়ে বরং যেটা বেশী দরকারী—তার মানে, 'টেলিফোন'টা নিলে খুবই ভাল হয়। একটা রায়সাহেবের বাড়ী ত; 'টেলিফোন' না থাকলে যেন—তৃমি বোসো; এক কলকে তামাক সেজে নিয়ে আসি"—বলিয়া ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইল।

রায়সাহেব ভ্রমরের হাত ধরিয়া, মরিয়া-হইয়া কহিলেন—'রেডিও' টেলিফোঁ'—ছুই-ই আমি এনে ফেলচি। তোমার স্থাখের জন্মেই আমার—। তুমি বোসো ভোমর।"

তথাপি ভ্রমর এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিবার জ্ঞা বাহির হইয়া গেল। ভ্রমরের শয়নঘরে অপরাহ্রবেলায় 'রেডিও'তে কিসের একটা বক্তৃতা হইতেছিল। কি একটা সেলাই করিতে করিতে ভ্রমর তাহা শুনিতেছিল—

ক্রিং-ক্রিং-

শ্রমর ভাড়াভাড়ি দালানে আসিয়া টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলিয়া লইল।

—"হাল্লো; কে আপনি ?···আমি হাঁা, আমি ভ্রমর। থোঁড়া হয়নি ভাই; থোঁড়া হোলে যাওয়া আট্কাতোনা; মোটর ত আর থোঁড়া হয়নি।·····কি আর বলবাে, যা' বলাে ভাই।·····এসা; না এলে ছংখিত হব।·····
নিশ্চয়ই; আমার মাথার দিবিয় থাকলাে।····হাঃ হাঃ
হাঃ! সে-কথা ভামাদেরই খাটে; আমরা ত এখন
বুড়ীর দলে।····ঘুমুচেন।····মনে যদি করি, ঘরের

ভাত না বেশী করেই খাব।·····আচ্ছা।···আচ্ছা। আচ্ছা।"

রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া, ঘরের মধ্যে আসিয়া সেলাই-এর কাজটা হাতে লইয়া বসিতেই, বিষ্টুচরণ ব্যস্ত ভাবে আসিয়া কহিল—"মা, বাবু নেই!"

"নেই মানে ?"

"বাবুকে কোথাও পাচ্ছি না যে।"

"ও-ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন না ?"

"না।"

"তা হলে অগ্র কোন ঘরে তাখ গিয়ে।"

"সব ঘর দেখেচি মা, কোত্থাও নেই তিনি।"

"নীচেও নেই 🔊

"না ।"

"তা হ'লে বোধ হয় পাইখানায় গেছেন।"

"সব দেখেচি মা।"

"তা হ'লে কি বাইরে-কোথাও গেলেন ?"

"সদ্র দরজা ত ভেতর থেকে খিল দোয়া রয়েচে।"

তখন ভ্রমর উপরের ও নীচের সব ঘর দেখিল। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বৈঠকখানা, সিঁড়ীর নীচে, আশে-পাশে, তক্তাপোষের তলায়, খাটের নিচে, কয়লা-রাখার জায়গায়, ঘুঁটের মাচায়, দেরাজের পিছনে—তন্ধ-তন্ধ

করিয়া কোনওখানে আর খুঁজিবার বাকী রহিল না।
কিন্তু রায়সাহেবকে পাওয়া গেল না। ভ্রমর একটু ভীত
হইয়া পড়িল। বিষ্টুকে, বামুনঠাকুরকে, ননীর-মা ঝিকে এবং
'সোফার'কে চারি দিকে সন্ধানের জন্ম পাঠানো হইল।

পাঠাইয়া ভ্রমর ছাদের উপরটা দেখিবার অভিপ্রায়ে তে-তালায় আসিল। আসিয়া দেখিল —অভূত ব্যাপার! গম্বজ-ঘরের ভিতর মাল-কোঁচা আঁটিয়া গলদ্ঘর্ম-দেহে রায়সাহেব দাঁডাইয়া হাঁপাইতেছেন।

ভ্রমর চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল—"এ কি ব্যাপার ?" একটু ডন্ দিচ্ছিলুম। তুমি সে-দিন তুঁড়ি কমাবার কথা বোল্লে, তাই—"

প্রবল একটা হাসির উচ্ছাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ভ্রমর মুখে আঁচল চাপিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল.।

"পারি না ভোমর; দেহটা একটু ভারি কিনা, হাঁপিয়ে যাই"—বলিয়া রায়সাহেব মাল-কোঁচা খুলিয়া ফেলিলেন। ভ্রমর কহিল—"বুক আর পেট ত ধ্লোয় একেবারে ধ্সরিত!" আঁচল দিয়া ভ্রমর রায়সাহেবের ধ্লো ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল—"বৃকের এখানটা ছোড়ে গেল কি কোরে ?"

"ঐ যে বললুম, পারি না আর ; কজ্জিতে ভর রাখতে

না পেরে হুম্ড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। ঐখানটায় গ্যাস্ডানী লেগে—"

"নাঃ, তোনাকে নিয়ে আমার মরণ ! ইস্ ! অনেকটা ছড়ে গিয়েছে। চলো, একটু টিঞ্চার আইডিন দিয়ে দিই-গে"—বলিয়া ভ্রমর রায়সাহেবের হাত ধরিয়া দোতালায় নামিয়া আসিল।

পরদিন রায়সাহেব তাঁহার বুকে ও পেটে একটা ব্যথা অনুভব করিলেন। ভ্রমর কহিল—"ঐ ডন্ দেবার জন্মেই হোয়েচে। বিষ্টু বেশ ভাল ক'রে তেল মালিস কোরে দিক। আর না হয় নেপেন ডাক্তারকে একবার ডেকে আমুক।"

নেপেন ডাক্তার আসিয়া রায়সাহেবকে দেখিলেন। কহিলেন—"ও কিছু নয়; একটু সরসের তেল গরম কোরে মালিস করলেই যাবে'খন। ক্ষিধে টিখে, ঘুম-টুম বেশ হয় ত ?"

রায়সাহেব বলিলেন—"না। ক্ষিধেও নেই, ঘুমও নেই, মাঝে মাঝে বকটা যেন খালি ঠেকে।"

"কোন-কিছু বেশী ভাবেন কি ?"

"না—তা—এমন বিশেষ কিছু—"

বাধা দিয়া ভ্রমর কহিল—"হাঁা, ভাবেন বহি কি। বারণ কোল্লেও শুনবেন না!" নেপেন ডাক্তার আবার রায়সাহেবের বুক প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"বিশেষ কিছু ত পাচিচ না, তবে থুব weak। একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচিচ, সেইটে ছ'বেলা খাবার পর খাবেন। আর কোলকাতা ছেড়ে দিন-কতক যদি একটু ফাঁকায় গিয়ে থাকবার স্থবিধে হয়, তা হ'লে খুবই ভাল হয় বেশী দূরে নয়, এই কাছাকাছি কোথাও—বরানগর, দম-দম, বারাকপুর, কি বেহালার ঐদিকে। কোলকাতার জল-হাওয়াটা বড্ড খারাপ হোয়ে উঠেছে।"

নেপেন ডাক্তার চলিয়া গেলে, শ্রমর কহিল—"এত বলি যে, টাকার জন্মে ভেবে-ভেবে মন-খারাপ কোরো না, তা ত কিছুতেই শুনবে না।"

"টাকার জ্বন্যে ত ভাবি না ভোমর ; তোমার কাছে আবার টাকা ?"

"মুখে ত বল, কি**ন্তু ভে**তর-ভেতর ভাবতেও ত ছাড় না।"

সহাস্থ বদনে রায়সাহেব কহিলেন—"সত্যি কথা বোলবো ? বেশী ভাবি না; একট্-একট্ ভাবি। তা আর ভাবব না। তুমি যখন বারণ কোচো, তখন আর কিছুতেই ভাববো না—একদম্না।"

"আমায় গায়ে হাত দিয়ে বল।"

প্রফুল্লবদনে রায়সাহেব ভ্রমরের কাঁধ ধরিয়া বলিলেন --- "আর ভাববো না, ভাববো না।" সঙ্গে-সঙ্গে মস্তক আন্দোলন: যেন কালবৈশাখের ঝড়ে তালগাছের মাথা তুলিতে লাগিল।

ইহারই দিন ছুই-চার বাদে, একদিন ভ্রমর মোটরে করিয়া বেড়াইয়া-ফিরিয়৷ রায়সাহেবকে কহিল—"সব শুদ্ধ এ পর্যান্ত কত টাকা আমাদের খরচ হ'ল ?"

রায়সাহেব একটু ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন—"সে যতই হোক্; তোমার স্থারে জন্মই ত টাকা। তুমি যে সুখী হোয়েছ, মনের আনন্দে আছ, সেই আমার সব।"

স্বামীর হাত্থানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ভ্রমর বলিল—"তব, কত টাকা খরচ হোয়েচে বলো না, আমার দরকার আছে।"

"তা প্রায় ১১ হাজার হবে।"

"এগারো হাজার ? এ টাকাটা আমি তুলে ফেলচি। ঠিকই উঠে আসবে।"

"তুমি কোথায় গিয়েছিলে বল ত ?"

"কেষ্ট ঠাকুরপোর বাড়ীতে। ঠাকুরপো ০ কাঠা জমী কিনেছিল ও-বছর চার হাজার টাকায়, সেটা ৭২০০ টাকায় বেচে ফেল্লে। জমীর কেনা-বেচাভেই ত মোটা লাভ।"

"তা তুমি কি ....."

"শোন; ১১ হাজার টাকা ঠিক তুলে ফেলবো।
একটা চমংকার বাগান-বাড়ী বিক্রী আছে বেহালায়।
টাকার খ্যাচ; শীগ্নীর কিনতে পাল্লে থ্ব সস্তায় হ'বে।
বোধ হয় হাজার বারোর মধ্যেই হবে। পাঁচ বছর পরে
তিন গুণ দামে বিক্রী হবে।"

"পুরোণো বিল্ডিং ত ?"

"একেবারে নতুন; ঝক্-ঝক্ করচে। ঠাকুরপো যে দেখিয়ে নিয়ে এল। সাড়ে ৭ বিঘে জমীর ওপর বাগান। নীচে ওপরে ৭ কামরা ঘর, দিগ-দৌড় বারান্দা, তক্-তক্ কোচেচ পুকুর, সান-বাঁধানো ঘাট; আর কত ফল-ফুলের গাছ! ফুল ফুটে বাগান হ'য়ে আছে যেন একেবারে নন্দন কানন।"

রায়সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

ভ্রমর তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—"এটা কিনতেই হবে। বছর পাঁচেক আমরা একটু ভোগ কোরে তারপর বেচে ফেললেই হবে। বেহালার ওদিকে ক্রমেই জায়গা-জমীর যে-রকম দাম বাড়চে, ওটা তখন ঠিক ৩০ হাজার টাকায় বিক্রী হ'বে।"

তত্রাচ রায়সাহেব ভাবিতে লাগিলেন। হুই হাতে তাঁহার কাঁধ জড়াইয়া ধরিয়া ভোমর বলিল—"আরজির একটা রায় দাও গো রায়সাহেব, নইলে ছাডচি-নে।"

মৃত্ব হাসিতে হাসিতে রায়সাহেব বলিলেন—"তোমার আনন্দের জন্মেই ত আমার সব, ভোমর। তা, সেই বাগান তোমার পছন্দ হোয়েচে ?"

"খু-উ-ব,—চুড়োস্তো রকম পছন্দ হোয়েচে।" "তা হোলে কেনা হোক।"

অতঃপর ভ্রমর স্বামীর মুখ নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া যে কার্যাটি করিল, ও-বয়সে কাহারও তাহা মানায় না।

যাহা হউক, তড়ি-ঘড়ি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া দিন-পনরর মধ্যেই বেহালার সেই বাগান কেনা হইয়া গেল। ভ্রমর বলিল—"ডাক্তার তোমাকে কিছুদিন বাইরে থাকবার জন্মে ব'লেছিলেন; চল, মাস্থানেক বাগানে গিয়ে থাকি।

তার পর প্রথম যে-দিন বাগানে আসিয়া রায়-সাহেব দোতালার দক্ষিণের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া গড়গড়ায় ধূম পান করিতেছিলেন, তখন ভ্রমর একরাশ ফুল ভূলিয়া আনিয়া কহিল—"কত সুন্দর বল ত শুনি!"

রায়সাহেব কহিলেন—"ও ত স্থন্দর; আর ফুলের

মাৰধানে ভ্ৰমর—আরও স্থলর। আজ তোমাকে খুব চমংকার দেখাচে।"

"দেখাবেই ত; আজ যে আমি রায়সাহেবের বউ!" বোধ হয় মানেটা রায়সাহেব ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। ভ্রমর কহিল—"বুঝতে পাচ্চ না? বাড়ী, গাড়ী রেডিও, টেলিফোঁ, কাপড়-চোপড়, গয়না-পত্তর—কিছুই ত বাকী ছিল না; কেবল বাকী ছিল—এই রকম একখানা বাগান। তা'ও হ'ল শেষে; স্থতরাং আজই ত আমি যথার্থ রায়সাহেবের বউ।"

প্রফুল্ল দৃষ্টিতে রায়সাহেব জ্রমরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

## জননী জন্মভূমিশ্চ

বরষার প্রভাত।

পূর্ববরাত্রে সারাক্ষণই ঝম্ ঝম্ করিয়া অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। ভোরের দিকে বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে; কিন্তু এখনও খিড়কীর প্রকাশু তেঁতুল গাছটায় মাঝে মাঝে জোর বাতাসের এক একটা ধাকা আসিয়া লাগাতে, বৃক্ষসঞ্চিত জলবিন্দুগুলি তলাকার কচুবনের উপর ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে। সহরতলীতে আছি বলিয়াই আৰু এই দৃশ্য ও শব্দের মধ্যে যেটুকু মাধুৰ্য্য আছে তাহা উপভোগ করিতে পাইতেছি। সহরের ইট-পাথরের পাষাণরাজ্যে আর এ সমস্তর স্থান নাই। কিন্তু ছেলে-বেলার কথা মনে পডে। নিস্তব্ধ নিশীথ। চারিদিকে হুর্ভেচ্চ অন্ধকার! পাড়া-গাঁয়ের সেই পুরাণো বাড়ীর কোণের ঘরখানির মধ্যে ঠাকুরমার কাছে আমরা তিন ভাই-বোন শুইয়া আছি। ঠাকুরমার কি-একটা দৈত্যের রূপকথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া গিয়াছিলাম। তার পর দীর্ঘ রাত্রের মধ্যে যদি কখনো ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, বালিসে মাথা দিয়া শুনিয়াছি-হয়ত ঝম ঝম্ শব্দে

অনবরত বৃষ্টি হইতেছে, নয়ত বা জানালার ধারের বৃহৎ গাব গাছটা হইতে, তলাকার কচুগাছগুলার পাতার উপর টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় জলের কোঁটা পড়িয়া অপূর্বর শব্দের সৃষ্টি করিতেছে। সেই শব্দ শুনিতে শুনিতেই অল্পকণ মধ্যেই আবার ঘুমাইয়া পড়িতাম। রাত্রির নীরবতা, অন্ধকার পল্লীগ্রামের বাড়ী, অতি পরিচিত সাধারণ শ্যা, ঠাকুরমা, আর সর্ব্বোপরি শিশু-মন—এই সকল সংমিশ্রণে কি-যে একটা অপূর্বব ভাব তখন মনকে ভরাইয়া তুলিত, এখন সে মহামূল্য ভাবের যেন আর ধরা-ছোঁয়াই পাওয়া যায় না।

বাল্য এবং যৌবনকালটাই মান্থ্যের মনের মধ্যে স্বর্গের স্থ্যা সৃষ্টি করে। তারপর শরতের মেঘের মত ধীরে ধীরে সে স্বর্গীয় ভাবটা সরিয়া যায়। আরু কোথায় আমার সেই বাল্যকাল আর কোথায়ই বা আমার সেই মণিপুর গ্রাম! আরু চির-অপরিচিত, মাধুর্যালেশ-বর্জ্জিত স্থানের এক অজানা পথের মাঝে জীবন-সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তাহাতে না আছে আশা, না আছে স্থুণ, না আছে উৎসাহ। এই অভিশপ্ত জীবন—মহাপাপের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে। একদিন জীবন-মধ্যাহে নগরের মোহে আকৃষ্ট হইয়া, আমার পল্লীজননীকে অবহেলায় ত্যাগ করিয়া যে ছুটিয়া আসিয়াছিলাম,

সেই মহাপাপেরই বুঝিবা এই অভিসম্পাত! আমার সেই সাতপুরুষের ভিটা আজও একেবারে লোপ পায় নাই। আজও সে তার অস্থিমাত্রসার বক্ষোপঞ্জর হইতে বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ধঁকিতেছে !

আমার মণিপুর গ্রামের তুলনা ছিল না। জগতের সে যেন মুকুটমণি। পরিপূর্ণ রূপ যৌবনে সমৃদ্ধা আমার সেই পল্লী-জননী আজ হত-শ্রী, ধূলায় অবলুষ্ঠিতা। তাহার কুঞ্জ-কাননগুলি আজ জঙ্গলে ঢাকিয়া গিয়াছে, তাহার পথ-ঘাটগুলি আজ বিলুপ্তপ্রায়। তাহার কোল দিয়া যে 'রূপসী' নদীটি নিশিদিন হর্ষে আকুল হইয়া কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইত, আজ তাহার কোন রূপ নাই। আজ তাহার অধিকাংশই হাজিয়া-মজিয়া গিয়াছে। তাহাতে আর স্রোত বহে না। প্রায় তাহার সর্বন্দেহটাই কচুরিপানা দখল করিয়া বসিয়াছে।

মনটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, পূর্ববকার মণিপুরের মধুর রূপ অস্তুরে ফুটিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই একটা আকর্ষণ আসিয়া মনকে নাড়া দিল। উঠিয়া পড়িলাম।

পূর্বব রাত্রে সারাক্ষণই অল্প অল্প রৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সকালেও মেঘের ঘোর কাটে নাই; সারা আকাশে মেঘের খণ্ডগুলি জমাট বাঁধিয়াছিল। কিন্তু যখন উঠিলাম তখন দেখি, পূর্বেদিকের খণ্ড-মেঘগুলিকে একটু সরাইয়া

দিয়া স্থাদেব উঠিয়া পড়িয়াছেন। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মণিপুর যাইব।

ছগলী জেলারই একটি গণ্ডগ্রাম—মণিপুর। ষ্টেশন হইতে ক্রোশ-দেড়েক পথ হইবে। কিন্তু 'রূপসী'কে যেখানে পার হইয়া আসিতে হয়, শ্রাবণের এই ভরা বর্ষায় এখন সেখানে অথৈ জল। পারাপারের কোন স্থযোগ নাই। আগের দিনে ছিল, কিন্তু এখন আর সে সব কিছুই নাই। স্থতরাং আগের ষ্টেশনে নামিয়া চারিক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে হাইতে হয়।

বেলা একটার পর আমাদের সেই ছোট রেলের ছোট ষ্টেশন 'বন-ডাঙ্গা'য় নামিয়া গরুর গাড়ীতে চাপিলাম। গাড়োয়ানকে বলিলাম—'একটু হাঁকিয়ে যাবে, যাতে সন্ধ্যার আগেই পৌছতে পারি।'

বেলা তিনটার মধ্যে 'তালবোনা' 'রামছরিপুর' ছাড়াইয়া 'দেহাটা'য় আসিয়া পড়িলাম। সেদিন 'দেহাটা'র হাট ছিল। হাটতলায় হাট লাগিয়াছিল। একটা ময়রার দোকানের সামনে গাড়ী থামাইয়া কিছু সন্দেশ কিনিয়া জ্বল খাইলাম। ময়রা জ্বিজ্ঞাসা করিল, 'কোন সাঁয়ে বাবেন গা বাবু ?' কহিলাম, 'মণিপুর।'

মণিপুরে কাদের বাড়ী ?'

'নায়ের পাড়া।' 'কোলকাতা থেকে আসচেন কি ?' 'হাা।'

'আবার যুদ্ধ্ বাধবে শুন্চি; তা, কিছু-কি-রকম খবর-টবর শুনে এলেন কি <sup>\*</sup>

যতটা সম্ভব সংক্ষেপ উত্তর দানের পরই গাড়ী আবার চলিতে স্থরু করিল। হাটতলার একপ্রাস্থে একটা প্রকাণ্ড গাবগাছের তলায় 'মুরগীর লড়াই' হইতেছিল। লোকে লোকারণা। ইচ্ছা হইল নামিয়া ঐ ভীড়ের মধ্যে এক-পাশে গিয়া দাঁড়াই। এই বৃদ্ধ অস্তরের অস্তরালে লুকায়িত কবেকার একটি তরুণ মন নাচিয়া উঠিল। মনে হইল, সহর, সহর-বাস, আরাম, বিলাস, সম্ভ্রম, নাম, মান —সমস্ত জাহাল্লামে যা'ক। ছেলেবেলাকার মত ছুটিয়া গিয়া ঐ মুরগীর লড়াই দেখি। তারপর ফিরতি-বেলায় হাট করিয়া যখন গাঁয়ে ঢুকিব তখন নন্দ কুমোর, তা'র 'শাল' থেকে হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'দাঠাকুর, লাউটা কত্কে হোল গা'?—তিন পয়সা ? ঠকেছ গো'— বারোয়ারী-তলা ছাড়িয়ে নায়েরপাড়া ঢুকিতেই দেখিব, রাধু পাল তার চণ্ডীমগুপে বসিয়া চরকায় পাট কাটিতে কাটিতে তাহার চিরকালের স্বভাব অনুযায়ী পালগিরীর সঙ্গে অনববত বকা-বকি করিতেছে। আমাকে দেখিয়া

তাহারি ফাঁকে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিবে, 'ভাইপো, আজ হাটে কলাই ক' পালি দর বিকালো বলতে পার ?—' সত্যচরণের দোকানের সামনে থানিক দাঁড়াতেই হবে। সেথানে বলাইকাকা, নিতু গাঙ্গুলী, বগাই হরি, স্থরো বোষ্টম প্রভৃতি যে-সব মজার গল্প জুড়িয়া দিয়াছে তাহার কিছু না শুনিয়া কি বাড়ী ফেরা যায় ?

ক্যাঁচোর—কোঁচ্! গাড়ীর ঝাঁকানীর সঙ্গে চাকার একটা জাের শব্দে, অভীতের স্বপ্ন-বিভার মনটা বর্ত্তমানে ফিরিয়া আসিল। 'ছই'এর কাঁকে মুখ বাড়াইয়া দেখি, দেহাটার পল্লীসীমা ছাড়াইয়া আসিয়াছি। দক্ষিণে ও বামে ধান-ক্ষেত। হই মাঠের জল নিকাশের জ্বন্ত যেখানে প্রকাণ্ড একটা 'নয়ানজুলী' ছিল, সেইখানে পথে একস্থানে জলকাদা জমিয়া ভয়ানক একটা 'দঁকে'র স্প্তি হইয়াছে। গাড়ীখানা সেই 'দঁকে'র মধ্যে আসিয়া পডিয়াছে।

ক্যাচোর্ কোঁচ্—ক্যাচোর্ কোঁচ্!

বলদ ছুইটা ছিল খুব বলবান। হি চ্ডাইয়া গাড়ী-খানাকে উঠাইয়া কেলিল। আরওখানিকটা পথ আসিতেই কুল ডাঙ্গা'র রথতলাতে গাড়ী আসিয়া পৌছিল। ইহার পরই 'গ্যাস্তার বিল'। 'গ্যাস্তা বিলে'র নাম শুনিলেই গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে বটে, কিন্তু আঞ্চকালকার দিনে সে সব ভয় আর নাই। কবে যে ছিল, তাহাও জানি না!

তবে ছিল। অনেক পথিকের প্রাণ-বায়ু এখানকার বাতাসে মিশিয়া আছে। অনেক কাতরকণ্ঠের আর্দ্তনাদ অনেক ভয়-চকিত চক্ষের জল এখানে জমা হইয়া আছে। উচ্চ পথের হুইপার্শ্বে স্বহুরপ্রসারী বিল ধৃ ধৃ করিতেছে। বর্ষার জলভারে বিল এখন কাণায়-কাণায় পূর্ণ। মৃত্ পবনাঘাতে তাহাতে কুদ্র কুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে। কী তাহার মহান দৃশ্য ! কী তাহার অমুপমেয় সৌন্দর্যা ! বালিগঞ্জের হাতেকাটা 'লেক্' ইহার পদরেণুরও যোগ্য নয়। ইহাতে আর তাহাতে। পূর্ণচন্দ্রে সহিত জোনাকীর তুলনা! অথচ এই জোনাকীর মিট্-মিটে আলোর জন্মই আমরা পাগল হইয়া ছুটি। ইহাকেই বলে—সোনা ফেলে শৃত্য আচলে গেরো!—এমনি মধঃপাতে আমরা গিয়াছি! হায় বাঙাল।!

গাড়োয়ান তার থোলো হুঁ কায় গভীর তৃপ্তিতে তামাক টানিতে টানিতে কহিল, বাবু মশাই, খুব হাঁকিয়ে এসেছি। এই বিল পার হোয়ে, 'রূপ্সী'র বাঁকে পড়লেই ত মণি পুর। কিছু বকসিস্ করবেন বাবু।

বেলা বোধ হয় তখন চারিটা আন্দাজ হইরে ৷ আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা 'স্থানতার বিল' পশ্চাতে রাখিয়া যেখানে 'রূপসী' ঘুরিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, সেইখানে আসিয়া পড়িলাম এবং নদীর ধারের সোজা পথ, যেটি বরাবর আমাদের গাঁরের ভিতর দিয়া গিয়াছে, সেই পথে গাড়ী চলিতে থাকিল। এখান হইতে মণিপুর বেশীদূর নহে। ক্রোশখানেকের মধ্যেই। গাড়োয়ান বলদছইটিকে তাড়না করিতে করিতে কহিল; আজ আর 'বনডাঙ্গা'র ফিরতে পারব না বাবু। 'নারকোলসাঁড়া'র কুটুম আছে, সেইখানে রান্তিরটা থেকে কাল ভোরে চলে যাব। খুসি মত কিছু বক্সিস্ করবেন বাবু। আর গিন্নী-ঠাকরোণের কাছ থেকে কিছু 'জলপান' চেয়ে নেবো, তাই খেতে খেতে ফিরবো। বড্ড মেহন্নতটা হোয়েছে বাবু, ক্ষিধেটা তাই—

তাহাকে সবটা শেষ করিতে না দিয়া কহিলাম, কিন্তু বেখানে যাচ্চি, সেখানে কেউ-ই নেই আমার। আছেন সব কোলকাতাতে। তবে সেখানে ঠিক—যাকে তোমরা বল—গিন্নী বা 'ঠাকরুণ' তেমন কেউ নাই। যিনি আছেন তিনি হচ্চেন—'মিসেস্'—

তাহোলে আপনারও 'ইস্তিরি' নেই! গাড়োয়ান সখেদে চমকিয়া উঠিল। আমি কছিলাম, বিশেষরূপেই আছেন। মিসেস্ চাটার্জ্জি সেখানে একা একশত হইয়া বিরাজিত আছেন। তবে কি না, এ সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। তোমার নামটা তখন কি বল্লে— ভূলে গেছি। আজ্ঞে—বনমালী।

আচ্ছা বনমালী, তোমার স্ত্রী আছে ত ?

ইস্তিরী? কথাটা পাড্লেন যদি তবে বলি বাবু।

অমন নেমকহারাম জাত বাবু আর আছে কি?

আপনাদের ভদ্দর ঘরের কথা বলচি না বাবু। এই

আমাদের ছোটলোকের কথা বলচি। ছঃখের কথা বলব

কি আপনাকে! দশ বচ্ছর ধরে খেয়ে, পোরে, ঘরের

গিন্নীপনা করে, পরের কাণ-ভাঙ্গানিতে ভুলে, তুই আর

একজনের ঘর করতে চলে গেলি?

স্ত্রী তোমার তা'হলে তোমার র্ঘর ছেড়ে বৃঝি—

আছে হাঁ। আমিও বনমালী বান্দী, 'ছাঁচ্তাড়া'র সিদে বান্দীকে আমিও ভাল করে একবার দেখে নিয়ে তবে ছাড়বো।

তা হোলে ঘর তোমার শৃন্য, বনমালী ?

খর কি শূনা রাখতে পারি বাবু ? সেই জয়ে, গেল বোশেখে—

আবার শৃত্যঘর পূর্ণ করেছ ?

আজে হাঁ। এ মেয়েটি খুবই ভাল। বয়স বছর নয় হবে।

তোমার কত বয়স হবে, বনমালী ? তা, দশগণ্ডা-সাড়ে দশগণ্ডা হবে বই কি বাবু। তা বেশই হোয়েছে।

কথায় কথায় গাঁয়ের হাট-তলায় আসিয়া পড়িলাম।
নিজের গৃহ ত আর নাই। স্থৃতরাং শাস্ত্র-বাক্য অমুসারে
হাটের মধ্যেই নামিয়া পড়িলাম। অর্থাৎ—'ভোজনং
যত্র-তত্র, শয়নং হট্ট-মন্দিরে।' গাড়োয়ানকে তাহার
ভাড়ার উপর একটি আধুলি বেশী দিয়া কহিলাম, তোমার
বক্সিস্ আর জল-পানি।

তথনো সন্ধ্যার বহু বিলম্ব ছিল। সমস্ত দিনটাই আকাশ আজ মেঘশৃত্য—পরিন্ধার। সূর্য্যদেব যাই-যাই করিয়াও 'মণিপুর'কে দেখিয়া যেন যাইতে পারিতেছিলেন না। তাঁর সারা দিনের পর্য্যটন ক্লান্তিতে সর্ব্যদেহ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়ছিল। 'রূপসী'র চঞ্চল বক্ষে তাঁহার আরক্ত মুখের ছায়া পড়িয়া অনবরত কম্পিত হইতেছিল।

ধীরে ধীরে আসিয়া 'ক্লপসী'র তীরে শ্রাম তুর্বাদলের উপর বসিলাম। পুরাতনদিনের কত কথা একটির পর একটি আসিয়া অস্তরের ছিন্ন পুষ্পদলগুলিকে সতেজ করিয়া তুলিতে লাগিল। ও-পারে নদীর উপরেই যে কয়খানা ধানক্ষেত ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলিতে ও-গাঁরের কৃষাণরা ধান্ত রোপন করিতেছিল। অনেক শুলিতে পুর্বেই রোপন করা হইয়া গিয়াছিল। কয়েক খানা 'ভূঁই'তে এখনো 'রোয়া' বাকী আছে।

একখানা ক্ষেত্ত হইতে কে-একজন বলিল, ওরে, জগো, নিবারণ আর কবে রুইবে রে ? যাহাকে বলিল, সে উত্তর দিল্,—'জো' বোয়ে গেলে।

তাই ত দেখছি রে ! বলে :—

আষাঢ়ে রোয়া—ধান্কে,

শাওনে রোয়া—শীষ্কে,
ভাতুরে রোয়া—গড়্কে,
আধিনে রোয়া—কিসকে.

তা, ওকি সেই আশ্বিনমাসে কুইবে না কি 🔈

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চির-পরিচিত স্থানের চির-পরিচিত মধুর দৃশ্যগুলি মনের মাঝে গভীর তৃপ্তিদান করিল। এই 'রূপসী', ওই হাটতলা, হাটতলার পার্শে ওই সব কৃষ্ণচূড়া গাছের সারি, ও-পারের ঐসব ধানক্ষেত্র, এসব যে আমার প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া আছে। এখানকার প্রত্যেক.জিনিষটি, মায় গাছপালা, মাটি, বাতাস, ঝোপঝাড়, পথরেখাটি পর্যাস্ত আমার যে পরম আত্মীয়। পরম আত্মীয়দের মাঝে আসিয়া বহুদিন পরে সারা মন পরম তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তৃপ্তির তন্ময়তা কাটিয়া গেল—শাঁকের আওয়াজে। আমিই না হয় ছয়ছাড়া হইয়াছি, জাহায়ামে গিয়াছি, কিন্তু মণিপুরকে অবলম্বন করিয়া এখনো অনেকেই আছে। এখনো তাহার পাড়ায়

পাড়ায় বহু তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যার দীপ স্বলে, গৃহাঙ্গণ হইতে মঙ্গল-শন্থ বাজিয়া উঠে। ঠাকুরবাড়ীর ভাঙ্গা মন্দির হইতে এখনো আরতির কাঁসর, ঘন্টা সন্ধ্যার মধুর ক্ষণে বাজিয়া উঠিয়া সারা গ্রামকে সজাগ করিয়া তুলে।

যাহারা গিয়াছে তাহারা যাউক, তোমরা থাকো।

যাহার মাটিতে তোমরা জন্মাইয়াছ, তাহার মাটিতেই
তোমাদের অস্থিদান করিও। তাহার বাতাসে যেন
তোমাদের শেষ নিঃশাস মিলাইয়া যায়। তোমরাই মহৎ,
তোমরাই ভাগ্যবান, তোমরাই পুণাবান। জন্মভূমিকে
অবহেলা করিয়া, সাত পুরুষের ভিটাকে ঘণা করিয়া,
আ-বাল্যের আত্মীয়তা নষ্ট করিয়া যারা গিয়াছে তারা
নিষ্ঠ্যর, তাদের অস্তঃকরণ নাই। তারা মহাপাপী! এ
মহাপাপের ফল একদিন না একদিন ভোগ করিতেই
হুটবে। তেমন দিনের আর বেশী দেরীও—

কে গো মেজ কর্তা নাকি ?

চমকিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া দেখি—গোঁসাই জৈলে তাহার 'খ্যাপ্লা' জালখানা ঘাড়ে করিয়া গাঁয়ে ফিরিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে রে—গোঁসাই ? সে কাছে আসিয়া, আমার মুখের দিকে খানিককণ নিরীকণ করিয়া কহিল, আরে চাটুয্যেমশাই, যে গো! কবে আসা হলো গো?

এই ত আসছি গোঁসাই, ভাল আছ তুমি ?

ভাল আর কেমন করে থাকব চাট্য্যেমশাই ? নদী
পুকুর ডোবাগুলো ক্রমেই ভোমার গিয়ে সব বুদ্ধে আসতে
লাগল; মাছ আর জন্মায় না। বোশেখ জষ্টি মাসে
একবার এসে 'রূপ্সী'র অবস্থাটা নিলীক্ষণ করে দেখো।
কি মণিপুর আমাদের ছিল, আর কি হোয়েছে!—একট্
থামিয়া গোসাই আবার বলিতে লাগিল, ওই ওরা সব
'তিরপুনি'র চাল-কলে কাজ করতে গেল। ভাবলুম যাই,
চাট্য্যেমশাই, ওদের সঙ্গে! শেষে ভাবলুম, জন্মখান
ছেড়ে বিদেশে পড়ে থাকব। খাই না খাই সাতপুরুষের
দেশ-ভিটে ছেডে অরে কোন ঠাই যাব না।

গৌসাইর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিল, তা হোলে চাটুয্যে মশাই, দিন কতক এখন অবস্থান হবে ত ?

অবস্থান করবার মত ঠাই ত আমার গাঁয়ে রাখিনি গোঁসাই! কালকের দিনটা সারদার ওখানে থেকে, পরশুই আবার চলে যাব।

সারদাদের বাড়ীতেই গিয়া উঠিলাম। সারদা 'শ্রীধরে'র 'শীতল'টি দিয়া সেইমাত্র চা'য়ের বাটি সন্মুখে লইয়া বসিয়াছে। আমাকে হঠাৎ দেখিয়াই একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, এই তোমার কথা খানিক

আগে বনে বসে ভাবছিলুম যে, অনেকদিন আর কোন চিঠি-পত্তর পাই নি। তারপর 'শ্রীধরে'র 'শীতল'টি দিয়ে—

পাড়াগাঁয়ের শ্রীধর! এ সৌভাগ্য আর কতদিন তোমার থাকবে? এখনো তুমি পূজা, ভোগ-রাগ, দীতল, পাইতেছ। সহরের বাবু-সাহেবদের মত এখনো তোমায় এরা অনাদরে দ্র করিয়া দেয় নাই। সহরের বাবু-সাহেবরা, দিদিবাবুরা তোমার বালাই ঘুচাইয়াছে। যে ছ-এক বাড়ীতে তোমার পূজা অর্চ্চনা হয়, সে বাড়ীর কর্ত্তারা—হয় বিকৃতমন্তিক, নয়ত বা পৈত্রিক 'উইলে'র আইনে আবদ্ধ।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। সারদা কহিল, ওহে এসে পড়েছ—ভালই হোয়েছে। আজ 'পৃব-পাড়া'য় থিয়েটার হবে, শোনা যাবে এখন। গাঁয়ের ছেলেরাই করবে।

কি, পালা হবে গ

বিশ্বমঙ্গল।

স্থতরাং সকাল-সকাল আহারাদি সারিয়া পূব-পাড়ায় থিয়েটার দেখিতে যাওয়া গেল। থিয়েটারের নাম শুনিয়া আশ-পাশের দশখানা গাঁয়ের লোক আসিয়া জমিয়াছে। লোকে লোকারণ্য। আসরে তিল-ধারণের স্থান নাই। সৌভাগ্যের বলে এক পাশে আমরা একখানা বেঞ্চ

পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকাশ আজ পরিষ্কার। বৃষ্টির সম্ভাবনা মোটেই নাই। তথাপি এমন দিনে. শ্রাবণমাসের বর্ষার মাঝে ইহাদের থিয়েটারের স্থ হইল কেন ? সারদা কহিল, জোষ্টি মাস থেকে এদের চেষ্টা চলে এসে প্রাবণে দাঁডালো।

যাই হোক, প্রথম ঘণ্টা, দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিবার পর তৃতীয় ঘণ্টার সঙ্গে-সঙ্গেই বহু আকাঙ্খিত 'ডুপ্' ধীরে ধীরে উঠিতে স্থরু করিল। সহস্র দর্শকের উৎস্থক দৃষ্টি মঞ্চের উপর পড়িল। কিন্তু চক্ষের নিমেষে এক বিকট শব্দের সহিত মঞ্চ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল—বড় মজার। 'ডুপ্ সিনে'র নিমুস্থ 'রোলার' নির্মাণ করা এই পাডা-গাঁয়ে বড়ই কষ্টসাধ্য। স্মুতরাং সকলের মিলিত পরামর্শের ফলে এই ব্যবস্থা হইল যে একটি স্থপারা গাছকে মাপ মত কাটিয়া তাহাই 'রোলার' করা হইবে। কোন হাঙ্গামা নাই. চাঁচিতে-ছুলিতে হইবে না ; একেবারে প্রকৃতি-দত্ত 'রেডি মেড্রোলার'। স্ত্রাং সেই অনুযায়ীই কাজ হইয়া-ছিল। কিন্তু এটা কাহারো চিন্তার মধ্যে আসে নাই যে বেচারা বহুদিনের পুরাতন 'ডুপসিনে'র কাপড়খানা, আন্ত স্থপারী গাছের ভার বহিতে সক্ষম হইবে কি না; বিশেষত—শ্রাবণের বর্ষায়-ভিজা স্থপারী গাছ।

যাহা হউক, থিয়েটারের ছেলেরা দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত অবাধ্য 'রোলারটি'কে বেশ ভাল রকম 'কাণে পাক' দিয়া 'ছপে'র সঙ্গে আবার লাগাইয়া দিল। 'ফুট্-লাইটে'র বাতিগুলি যাহা শ্রেণীবদ্ধ উপুড়-করা কলিকার মস্তকে দাঁড়াইয়া দ্বলিতে দ্বলিতে, স্থপারী বৃক্ষ পতনের ফলে, সব উন্টাইয়া পড়িয়া নিবিয়া গিয়াছিল, সেগুলি আবার দ্বালাইয়া দেওয়া হইল। তথন আবার উৎসাহ ও আনন্দ ফিরিয়া আসিল। আবার চং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

এবার নির্কিবাদে 'ডুপ' উঠিল। এবং দর্শকদের একটা আনন্দ-কোলাহলে আসর মুখরিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গেই বিশ্বমঙ্গলের প্রবেশ—'একবার দেখে নেবো, একবার দেখে নেবো—একবার দেখে নেবো!'

মচ্মচ্মচ্—ধপ্—ধড়াস্! বিকট শব্দের সহিত আবার অন্ধকার! শেষ 'দেখে নেবো' বলবার সময় বিশ্বমঙ্গল 'প্লাট্ফরমে' এত জোরে পদাঘাত করিল, যে পুনরায় সুপারী বৃক্ষের পতন!

হায়! কি কৃক্ষণেই যে ইহারা আজ অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিল! সারদা কহিল, ঘোর 'ভেরস্পার্ন'! আমি কহিলাম, তেরস্পার্শ ছাড়বে কখন বল ত? আমাকে যে কাল সকালেই আবার ফিরতে হ'বে। তখনো এই 'ভেরস্পার্শ' থাকবে না কি ?

সারদা কহিল, ছাডবে কাল সেই বেলা পাঁচটার পর। স্বতরাং কাল তোমার যাওয়া হতেই পারে না।

এদিকে थिराइ । एत वार्यका करा इहेन, या, 'ডুপ্ৰানা' থূলিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে অন্ত একখানি 'সিন' টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। যদিচ তাহাতে একট বে-মানান দেখাইবে, কিন্তু উপায় কি ? তাহাই হইল। তখন নির্বিবাদে অভিনয় সুরুও হইল, শেষও হইল।

শেষ রাত্রে সারদার গহে ফিরিয়া আসিয়া একট এ-পাশ ও-পাশ করিতেই সকাল হইয়া গেল। সারদার 'বার্মেসে' কুষাণ গোষ্ঠ লাঙ্গলখানাকে বলদ জোড়ার কাঁধে জুড়িয়া দিয়া, এক হাতে হুঁকা ও অপর হাতে 'পাঁজাল' লইয়া বাহির হইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন মাঠে চৰবি রে ?

'তেলের ডাঙ্গা'য় বাবু। বলিয়া সে চলিয়া গেল। চা খাইয়া আমিও গাঁ-খানা ঘুরিয়া আসিবার জন্ম বাহির ত্তলাম।

প্রথমেই আমার সাত পুরুষের ভিটার ধারে গেলাম। গড় হইয়া সেই খানকার মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া মনে মনে কহিলাম, তুমি স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী। তোমায় ছেডে যে মহাপাপ করেছি, তার শাস্তি পেয়েছি, পাচ্চি। তবে মরবার আগে তোমার কাছেই ছুটে আসব জননী।

তোমার কোলেই প্রথম চোখ চেয়েছি, তোমার কোলেই যেন চোখ বৃদ্ধি।

উঠানের মধ্যে গিয়া, তাহার এক পাশে কত আদরে, কত যদ্ধে বছদিন আগে যে 'পেয়ারাফুলি' আমগাছটা পুঁ তিয়াছিলাম তাহার তলাকার জঙ্গলগুলি তুহাতে পরিক্ষার করিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে বসিয়াছিলাম তাহা জানি না। চমক ভাঙ্গিল—গোষ্ঠর ডাকে—'বাবু, অনেক বেলা হয়েচে যে—ঘরে চলুন।'

ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িলাম। সূর্য্য তখন প্রায় মাথার উপর।



বেলা আট্টার সময় বাজারের থলি হাতে করিয়া নারাণদাস বাজার করিতে বাহির হইয়া প্রথমে চুকিল দত্তদের দোকানে। দত্তদের ন'বাবু হিসাবের খাতা খুলিয়া বসিয়াছিল; নারাণ দাস তাহার সামনে আসিয়া কহিল—"আজ যাচেচন ত ? একট্ সকাল-সকাল যাবেন, নইলে জায়গা পাবেন না। আজকে একবার মোহন-বাগানের খেলাটা দেখবেন। গোটা-চারেক আজ রেঞ্জার্স কৈ খাওয়াবে।"

ন'বাব্র কর্ণরক্ষে বোধ হয় কিছু প্রবেশলাভ করিল না; কাহার একটা হিসাব লইয়া তিনি তদগত চিত্ত ছিলেন। নারাণদাস কহিল—"আজকের খেলা দেখবার মত হবে। ক'টায় বেরুবেন দাদা?" দাদা নিরুত্তর। নারাণদাস দাদার দোকান হইতে বাহির হইয়া বাজারের পথে অগ্রসর হইল। গদাই বিঁড়িওয়ালাকে কহিল—"গদাইচরণ, আজ ক'টা খাওয়াবে বোলে মনে হয় ?"

"কিসের নারাণবাবু ?"

"আরে, আজকের খেলায়! রেঞ্চার্স কৈ আজ ঘোল খেতে হবে। যাচ্চিস্ ত ? একটু সকাল-সকাল না গেলে কিন্তু—

গদাইএর খদ্দের আসিয়া পড়ায় সে নারাণদাসের কথায় কর্ণপাত না করিয়া খদ্দের বিদায়ের দিকে মন দিল। নারাণদাস তখন সোজাপথ ছাড়িয়া, বাঁক ঘ্রিয়া, গাঙুলীদের বৈঠকখানায় গিয়া হাজির হইল।

বৈঠকখানায় তখন পুরা মজলিস্ চলিতেছিল। নারাণদাস প্রবেশ করিতেই শচীন দাঁড়াইয়া উঠিয়া জোড়হাতে কহিল—

> "নারায়ণ! তব দর্শনাভিলাবে, আসিলাম বৈকুঠে ছুটিয়া। কিন্তু এ কি হেরি রূপ তব প্রভূ? এক হস্তে তব বাজারের থলিয়া, অপর হস্তে, দেব! আধ-পোড়া বি ড়ি!"

স্থরেশ কহিল—"কি রে! How is তোর খোকা? অমুখ সেরেচে ?"

নীরেন বলিল—"বিকেলে ভাল গান হবে রে, আসিস্। বোস্, তামাক ready হোচে।"

নারাণদাস কহিল—"তামাক খাওয়ার অবসর নেই, ও বেলা গান শোনবারও অবসর নেই।"

নীরেন কহিল-"অপরাধ ?"

"বাজারে যাচ্চি; বাজার গেলে তবে রান্না হবে। আর ও-বেলা মোহনবাগান vs. রেঞ্চার্স।"

"তা ও আর দেখতে কি যাবি ? মোহনবাগান তোর আধ ডজন খাবে জেনে রাখ।"

ছই চোখ বিফারিত করিয়া নারাণদাস কহিল—

"কথাটা প্রায়ই ঠিক; তবে একটু উল্টে পড়লো।
মোহনবাগান আধ ডজন খাবে নয়—দেবে।"

মহিম কহিল—"যা—যা। ও মোহনবাগান হেরে বোসে আছে।"

নারণাদাস ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিল—"থাম্, থাম্। খেলার খবর তুই কি জানিস ?"

সুরেশ কহিল—"ও না জানতে পারে, তবে সকলেই জানে যে, রেঞ্চার্সের কাছে মোহনবাগান—"

কথা কাড়িয়া লইয়া শচীন কহিল—"তা বোলে আধ

ডজন যে খাবে তা মনে হয়় না, গোটা চারেক খেতে পারে।"

নারাণদাস ভিতর-ভিতর বিষম রাগিয়া উঠিল। যদিও তামাকটা হু'এক টান দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই পাপ-স্থানে আর বসিল না ৮ উঠিয়া পড়িল।

নারাণ উঠিয়া দাড়াইতেই, মহিমও উঠিয়া দাড়াইল; বলিল—"এরা ত খেলার বিষয়ে সব দিগ-গজ। আজকের খেলায়, নারাণদা' যা বোলেচে—রেঞ্জার্স কৈ আধ ডজন খাওয়াবে মোহনবাগান।"

নারাণের পিছন-পিছন মহিম বাহিরে আসিয়া কহিল
—"নারাণদা, কাল যে-কথাটা বলেছিলুম—সেটা…

"ও! দশটা টাকা ধার ? দোবো। কাল হাতে ছিল না ভাই, হঠাং এক জায়গাথেকে পেয়ে গেছি। ঘণ্টাখানেক পরে যাস্, হ'বেখন।—ম্যাচে যাচ্চিস্ ত !"

"নি<del>শ্</del>চয়ই । মোহনবাগানের ম্যাচ্, যাবো না !"

"একটু সকাল-সকাল যাস্—নইলে…

"তাহোলে ঘণ্টা খানেক পরে যাব তোমার ওখানে গ

"যাস্।" বলিয়া নারাণদাস বাজারের পথে অগ্রসর হইল;

"চাই—গরমা-গরম ছোলাভাজা মুড়ী।"

"পান সিগারে-ই-ট্ !"

"টাট্কা ভাজা, বাবু টাট্কা—ভাজা !"

"আইস্ ক্রী-ই-ই-ম্!

চতুঃপার্শ্বে নানা জাতীয় অসংখ্য দর্শকের মধ্যে মোহন-বাগান vs: রেঞ্জার্সের ম্যাচ চলিতেছে।

"এই—এই গো·····উঃ ় বড়ড বাঁচালে !"

"আরে এত্তে ঠেলিচো কাঁইকি ?"

"নাইস্! গুড্শট্!"

"ইণ্ডলি মিণ্ডলি চুরাণ্ চঙ্গলু ভেণ্ডি গ্রিরিণ্ডি!"

"আরে ছাত্তা জেরাসে উচা কর্যো বাবু।"

"রে—রে—রে—রে—রে !"

মোহনবাগানের গোলের দিকে যেখানটায় সর্বাপেক্ষা বেশী ভীড় জমিয়াছিল, সেইখানে একটা প্যাকিং বাল্পের উপর চ্যাপটা ইইয়া দাঁড়াইয়া নারাণদাস গলদ্ঘর্ম অবস্থায় ক্রমাগত পাগলের মত চীংকার করিতেছিল—গো অন্ ভট্চায—গো অন্! গো আন্!—নাইস্! চৌধুরী—সাবাস্ দাদা—কিক্ অন্, শুট—এক্সসে—এ হে-হে-হে-হে! গো আন্ মুকুজ্যে! গো আন্ মুন্ত।—দেহটাকে অসম্ভব রকম ডানদিকে হেলানোর ফলে নারাণদাস বাক্স উল্টাইয়া পড়িয়া গেল এবং বাক্সের কোণা লাগিয়া কপাল হইতে রক্ত গড়াইতে লাগিল। বিন্দুমাত্র ক্রক্ষেপ না

করিয়া নারাণদাস সঙ্গে-সঙ্গেই আবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জামার হাতায় কপালের রক্ত মুছিতে মুছিতে পূর্ববং চীংকার করিতে লাগিল—"ফাউল! ডাহা ফাউল। কাণা রেফারী কোথাকার ! তাহা ত্ব-অ-অ-ল! গোঅন্—কেশব, গো অন্। ব্যাক্—টেক্ কেয়ার —এই-ই-ই-ই-ই—ই(ধ্যং!"

মিনিট ছুই পরেই বিনা-হাততালি ও কলরবের মধ্যে একটা অফুট রব শোনা গেল—'গো-ওল্।'—অর্থাৎ মোহনবাগান গোল খাইল।

ইহারই মিনিট খানেক পরে রেফারীর খেলা-সাঙ্গর বাঁশী বাজিয়া উঠিল—জ্ব-র্-র্-র !—মোহনবাগানের হার হইল !

সদ্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, দ্লান ও গৃস্ভীর বদনে নারায়ণ গৃহে প্রবেশ করিল। নারায়ণের নারায়ণ—অর্থাৎ স্ত্রী—বিরক্ত স্বরে কহিল—"খোকার মালিসটা এনেছ ?"

উত্তর না দিয়া নারাণদাস শয্যায় গিয়া শুইয়া পুড়িল।
"আনো নি ভাহোলে? বুকে সদ্দি বোসে ছেলেটা এইবার মরে যাক্। অভ কোরে বলে দিলুম—

তেমনি নিজ্জীবের মত শহ্যায় পড়িয়া থাকিয়া নারাণ পুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশাস ফেলিল। তাহার যেন কথা কহিবার শক্তি নাই।

"তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে ?"

"উ:! ও:-ও-ও! বাবাগো!"

"কি হোয়েচে তোমার ? বুকে কোন ব্যথা-ট্যথা আটকালো নাকি ?" বলিয়া হেমাঙ্গিনী বুকে তেলে-জলে মালিস করিবার জন্ম ভাড়াভাড়ি রান্না ঘর হইতে তেল আনিতে ছুটিয়া গেল।

কোন কথা না বলিয়া নারাণদাস ধীরে ধীরে উঠিয়া 
দাঁড়াইল এবং এক-পা এক-পা করিয়া হাজির হইল—
গান্ধূলীদের বৈঠকখানায়।

তথন সেখানে বিকালের গানের আসর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তবে শচীন, সুরেশ, নীরেন, মহিম প্রভৃতি অনেকেই ছিল। নারাণদাস টলিতে টলিতে গিয়া সতরঞ্জির একধারে নিজ্জীবের মত শুইয়া পড়িল।

শচীন লাফাইয়া উঠিয়া কছিল—"ওরে নারাণের কি হোল—ভাখ—ভাখ।"

সুরেশ তাড়াতাড়ি পাখা আনিয়া জোরে জোরে বাতাস করিতে লাগিল; কহিল,—"হবে আবার কি; মোহনবাগান যে হেরেচে"

নীরেন এক বালতি ঘোলা জল আনিয়া নারাণের মাধায় ঢালিতে যাইতেছিল, স্থুরেশ বারণ করিল, কহিল
—"ওতে স্থুবিধে হবে না। নারায়ণের মাধায় মধ্যমনারায়ণ মালিসের দরকার। কেউ আনতে পারিস ?"



সকালেই টাকা দশটা মহিমের হস্তগত হইয়া গিয়াছিল। মধ্যম-নারায়ণের কথায় সে তথনি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং উঠান হইতে এক তাল কাদা ভূলিয়া আনিয়া নারাণের মাথায় মাথাইয়া দিতে দিতে কহিল—"আপাততঃ এই দিশী 'মধ্যম-নারায়ণ'ই চলুক, তারপর দেখা যাবে এখন।"

তখন নারাণ ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া ঘরের কোণের লাঠিগাছটা লইল এবং ক্ষিপ্তের মত সকলের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পডিল।

অতঃপর—!!!!



অবশেষে উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়িল। কেমন করিয়া এই অঘটন ঘটিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। শ্রীমানটি ছিল ভ্রানীপরে:

শ্রীমতী ছিল কালীঘাটে;
একদা কোন্ ফাকে আলাপ হোল দোঁহে,
সন্ধায় 'লেক'-এর মাঠে।

তখন একদিন সন্ধ্যায় লেকের কুঞ্জবনের তলে বসিয়া মতিলাল বলিল—"তোমাকে না পেলে আমি ঐ সামনের রেল-লাইনের ওপর শুয়ে পোড়ে ট্রেণের চাকার তলায় প্রাণ দেবা।"

সবিতা বলিল—"আর আমি তা হোলে লেকের জলে ডুববো।"

আকাশের প্রান্থে বড় এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছিল।

সেই দিকে চাহিয়া মতিলাল কহিল—"তোমাকে আর একদণ্ড না দেখে আমি থাকতে পারি না, সবু। কি ভাবে যে সারাটা দিন ছট্-ফট্ কোরে কাটিয়ে বিকেলের অপেক্ষায় থাকি, আমিই জানি।"

মতিলালের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সবিতা কহিল—"আমার মনের কণ্ঠে মতির মালা হোয়ে তুমি চবিবল ঘণ্টাই ছলচো। যখন চোখের সামনে তোমাকে পাই না, তখন চোখ বুজুলেই তোমাকে পাই।"

দিন ছই পরে একদিন ছপুরবেলা মতিলাল অতিমাত্রায় কাতর হইয়া ভূপেনের বৈঠকখানায় চুকিল ও পাখার স্ইচটা টিপিয়া দিয়া তক্তাপোষের উপর চিং হইয়া শুইয়া পডিয়া কহিল—"উ:!"

ভূপেন সম্পর্কে তাহার জ্ঞাতি ভাই। বয়সে ৫।৭ বংসরের বড়। ভূপেন কহিল—"কি হোল রে মোতে? ও-রকম কোরে শুয়ে পড়লি কেন?"

"উঃ! গেলুম ভূপি-দা!"

"বেশ-ই ত ছিলি; আবার তোর বৃক্ধড়-ক্ষড়ানী আরম্ভ হোলো না কি ?"

বুক চাপিয়া ধরিয়া, চকু বুজাইয়া, মতিলাল কহিল—
"ভয়ানক! বাঁচাও ভূপি-দা,' বাঁচাও!"

"নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না! তোর

বিয়ের ত সব ঠিক্ঠাক কোরে ফেলেচি। সেই পদ্মরাণী মেয়েটিকে একদিন---

"আরে রাম রাম! সেই জঘন্ত মেয়েটাক<del>ে।</del>। ভোমরা যে কী-ঈ ঈ—"

"তা তুই আর কোন মেয়েকে পছন্দ-টছন্দ কোরে থাকিস্যদি ত খুলে বল না; খুড়ীমাকে বোলে আমি রাজী করাব এখন।"

লাফাইয়া উঠিয়া মতিলাল কহিল—"তাই করাও ভূপি-দা', নইলে আমি প্রাণে বাঁচবো না। ভোমার পায়ে পড়ি, তুমি…৷"

"তোর পছন্দ হোয়েচে?"

"থব।"

"স্বভাব-চরিত্র বা দেখতে-শুনতে ভাল ত ?"

"একেবাবে অতি চমংকার।"

"একে যোগাড করলি কোখেকে? নাম কি মেয়েটির ?"

"সবিতা। সবিতাকে না পেলে ভূপিদা' আমি আত্মহত্যা করব! তোমার পায়ে পড়ি ভূপিদা'…"

পায়ে পড়ার বদলে, মতিলাল ভূপেনের হাত ছইটা জাপ্টাইয়া ধরিয়া তাহার বাকী কথাগুলো সকাতর চাহনি দারা প্রকাশ করিল।

বিশ্ববা মায়ের মতিলাল একমাত্র সম্ভান। ভূপেনের সাহায্য ও পরামর্শ না লইয়া মতির মা কোন কাজই করেন না। ধরিতে গেলে ভূপেনই ও-বাড়ীর অভিভাবক। ভূপেন বলিল—"তোকে কোন-এক জায়গায় গছিয়ে দিতে পারলে, ভূইও বাঁচিস্, আমরাও বাঁচি। আচ্ছা, খুড়ীমাকে বোলে-কোয়ে রাজী করাবো এখন।"

মতিলাল প্রফুল্ল মনে ভূপেনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রস্থান করিল।

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে আবার মতিলাল সেদিনের মতই নির্জীব ও কাতর হইয়া আসিয়। ভূপেনের তক্তা-পোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

ভূপেন কহিল—"আবার ও রকম কোরে পড়লি কেন ? খুড়ীমাকে ত সব কথা বলিচি। তাঁর ত মত হোয়েচে। সেই সবিতা মেয়েটি···।

"ছাড়ান্ দাও ভূপি-দা। ও আর দ্রকার নেই।" "আবার কি হোল রে ?"

"আরে, অতি জহান্ত—অতি জহান্ত! যেমন রূপ, তেমনি গুণ! যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই! স্থাস্টি!"

মৃছ হাসিতে হাসিতে ভূপেন কহিল—"তোকে নিয়ে দেখচি মহা মুস্কিল হোল, মোতে!"

বুকটা চাপিয়া ধরিয়া মতিলাল কহিল—"এইবার

ভূপি-দা', মুক্ষিলের আসান্ হ'বে তোমাদের। এইবার ঠিক মরব! উঃ!"

"আবার বুক-ধড়্কড়ানী স্থক হোল না কি ? হাাঁরে মোতে ?"

"না ভূপি-দা', আমার কিছু হয়নি। আমার শরীর খুব ভাল আছে; আর মোরে না-যাওয়া পর্য্যন্ত খুব ভালই থাকবে। উঃ!"

"তুই মরবার আগে, তোকে নিয়ে যে আমরাই মলুম! তা, আর কোনো মেয়ে-টেয়ে ঠিক-ঠাক্ কোরেছিস্ নাকি ? সব কথা খুলে বলবি। করেছিস্?"

মতিলাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে—করিয়াছে।
ভূপেন কহিল—"এ মেয়েটি তোর সত্যিই পছন্দ ত ?"
"একে না পেলে আমি নির্ঘাৎ বিষ খাবো, এটা ঠিকই
জেনো।"

"এর নামটি কি ?"

"লাবণ্য। বালীগঞ্জে বাড়ী। তার বাপ-মায়েরও আমাকে থুব পছন্দ হোয়েচে।"

"পছন্দ ত হবারই কথা। তা, হাঁারে মোতে, এত সব যোগাড় কোরে ফেলিস্ কোখেকে ? তোর বাহাছরী আছে।"

একটু নীরব থাকিবার পর মতিলাল কহিল—"আমার

শুধু একলার বাহাছরী নয় ভূপি-দা,' ও-পক্ষেরও বাহাছরি !" বলিয়া মতিলাল বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"উঃ ! বুক গেল রে বাবা !"

বালীগঞ্জ।

লাবণ্যদের বাটী।

মতিলাল লাবণ্যর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—"যুগে যুগে তৃমি আমারই, আমি ভোমারই, লাবু——ছিলুম, আছি এবং থাকবো।"

প্রশাস্ত আনন্দভরে লাবণ্য কহিল—"স্বপ্নরাজ্যের ভেতর এতদিন আমরা ত্'জনে ত্'জনকে থুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। জীবনের এক শুভতম কণে ত্'জনে তু'জনকে পেয়ে গেলুম।—মা আসচে।"

লাবণ্যর মা তুই হাতে তুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন—"চা থাও, বাবা। কর্ত্তা তোমার টাকা তু'শো পেয়ে কী আহলাদ! রলছিলেন, তু'দিন পরে আমার জামাই হবে বটে; কিন্তু ও আমার জামাই ত নয়, আমার ছেলে।—হাঁা বাবা মতিলাল, টাকা যে দিলে, তোমার মা রাগ্-টাগ্ ত করবেন না ?"

চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে মতিলাল কহিল—
"মা ত জানে না। আর ও টাকা ত আমার নিজের।"

"সুখে থাক বাবা। লাবু, চা খাওয়া হোলে মতি-লালকে পাণ এনে দিও"—বলিয়া লাবণার মা ঘর চইতে বাহির হইয়া গেলেন।

"লাব, পান্নার ছল-জোড়াতে তোমার স্থুন্দর মুখখানা আরও যে কত সুন্দর দেখাচে, তা আর কি বোলবো।"

"৭০ টাকা দাম দিয়ে কিনে এনেচো, ভালো হবে না ? তা এ-পেত্ৰীর জ্বান্সে অতঞ্চলো টাকা---"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মতিলাল কহিল-"অতগুলো টাকা ? যদি ইন্দ্রের মতো স্বর্গরান্ধ্যের অধিপতি হতুম, তা হোলে সে-স্বর্গরাজ্ঞ্যও তোমার জন্তে অকাতরে আমি দিতে পারতুম, লাবু।"

মতিলালের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে আনন্দের ঢেউ তুলিয়া দিয়া লাবণা পাণ আনিতে উঠিয়া গেল।

আজ ২০শে।

২৬শে শ্রীমতী লাবণ্যর সহিত শ্রীমান মতিলালের শুভ-বিবাহ।

কিস্তু বেলা ৫টা ৪৭ মিনিটের সময় মতিলাল পূর্বন পূর্ব্ব বারের স্থায় বহুকালের রুগীর মত টলিতে টলিতে বাহির হইতে আসিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল।

প্রভেদের মধ্যে এবার তাহার নিজের বাড়ী এবং নিজের শয্যা। এবং এবার চিৎ নহে—উপুড়।

নীচের দালানে তখন ভূপেন আসিয়া মতিলালের মাতার সহিত কি-সব কথা কহিতেছিল। মতিলালের অবস্থা দেখিয়া, ভূপেন তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কী হোল রে, মোতে ?"

"শীগ্গীর একজন ডাক্তার আনো ভূপি-দা'; বোধ হয় হার্ট-ফেলু হোয়ে যেতে পারি!"

"কেন ? আবার তোর হোল কি ? এই ক'টা দিন বাদেই ড—।"

কম্পিত কাতরকণ্ঠে মলিলাল কহিল—"সে আর হবে না, ভূপি-দা!"

"হবে না মানে ?"

"হবে না মানে—হবে না । সে আর একজনকে বিয়ে করে ফেলেচে!"

"विनिम् कि दत्र!"

"হাঁ। কিন্তু আমি সেই গানের মাষ্টার ব্যাটাকে যদি না খুন করি ত আমার নাম মতিলাল নয়।" উত্তেজিত হইয়া মতিলাল ঘুসি পাকাইয়া উঠিয়া বসিল।

কয়েক সেকেণ্ড নির্বাক থাকিবার পর ভূপেন

কহিল—"নাঃ! তোর বিয়ে নিয়ে দেখচি মৃক্ষিলেই পড়া গেল! একেবারেই যাকে বলে—হোপ্লেস্।"

কিন্তু ভূপেন যাহাই বলুক না কেন, হোপ্লেস্ কিছুতেই নয়। কারণ, তিনি চারদিন পরেই দেখা গেল, সিনেমা-হাউসের সামনে, মতিলাল আর একটি তরুণীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং হ'জনেরই চোখে-মুখে হাসি ছিট্কাইয়া পড়িতেছে।



সকাল বেলাতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমূল কাণ্ড বাধিয়া গেল।

উপলক্ষা-কই মাছ।

স্বামী শ্রীযুত হরিদাস, স্ত্রী-শ্রীমতী রাজবালার মুথের দিকে কট্-মট্ করিয়া চাহিয়া থাকিবার পর ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন—"এ-বাড়ীতে ওসব কিছুতেই চলবে না।"

এ বছর আদ্র ফল স্থলভ হওয়াতে হরিদাস নিজের আহার সম্বন্ধে, অন্ধব্যঞ্জনের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া উক্ত ফলের পরিমাণ বছল পরিমাণে বৃদ্ধি করাতে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আমাশয় কর্ত্ত্ব আক্রান্ত হইয়া পড়েন। ডাক্তারে বিধান দেয়—প্রাতে কই মাছের ঝোল, রাত্রে বেলশুঠ দিয়া বার্লী। সেই বিধান অমুযায়ী আজ্
সকালে রাজবালা চাকর বৃন্দাবনকে দিয়া বাজার

হইতে বড় বড় কই মাছ আনাইয়াছিল। তারপর কলতলার ধারে বসিয়া, একরাশ ছাই সংযোগে যখন রাজবালা আঁশ-বঁটির বাঁটের আঘাতে একটি একটি করিয়া সেগুলির মাথা থেঁত্লাইতেছিল, তখন উপরের বারান্দা হইতে হরিদাস তাহা দেখিতে পান এবং এই মহা হিংসার কাজে প্রাণে আঘাত পাইয়া অকুস্থলে ছুটিয়া আসেন ও রাজবালাকে বহুবিধ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধা করেন।

অবলা হইলেও, স্বামীর গোটাকতক বাক্য বাণ খাইবার পর, রাজবালাও বিষ বাষ্প ছাড়িল। কহিল—"বেশী কিছু পাপ হবে না। তুলসী কাঠের বঁটির বাঁট, আর শিব-পূজো হয়েছিল, তারই সেই হোমের ছাই। স্থতরাং 'কৈ' সগ্গে যাবে; তাতে পুণ্যই হবে।"

তারপরই তৃমূল কাগু। বারুদ, বোমা, তর্জ্জন-গর্জ্জন, লক্ষ-ঝক্ষ। শেষকালে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া হরিদাস কহিলেন—"খবরদার! বলে রাখচি, এ বাড়ীতে ও-সব কিছুতেই চলবে না।"

আহারের সময় হরিদাস মাছে হাত দিলেন না।
তাদের আত্মা ইতিপুর্কেই স্বর্গে গিয়াছিল, এখন নশ্বর
দেহগুলি ঝোলের বাটিতেই পড়িয়া রহিল। হরিদাস
ঝোলটুকু এবং বাছিয়া বাছিয়া পটল, আলু ও কাঁচ-কলা

খাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এই নৃশংস এবং হিংস্র কার্য্যের জন্ম তিনি ব্যথিত অস্তরে সমস্ত দিন ধরিয়া নারায়ণের জপ করিলেন, তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিলেন এবং মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন—আগামী কল্য অনশনে কাটাইবেন।

পরদিন প্রাতে হরিদাস রন্দাবনকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওদের বল্ গিয়ে যে আজ আর আমি সমস্তদিন কিছু খাব না; শরীর খারাপ।"

বাড়ীতে জীবহত্যার জন্ম হরিদাস শুধু একদিন অনশনে থাকাই স্থির করেন নাই। অনশন, গঙ্গা স্নান এবং তিনদিন রাজবালার সহিত বাক্য বন্ধ।

স্থৃতরাং বৃন্দাবনের মারফত না-খাইবার কথাটা বলিয়া দিয়াই তিনি গামছা ও কাপড় লইয়া গঙ্গা স্নানে যাত্রা করিলেন।

রাজ্বালা বৃন্দাবনকে ডাকিয়া কহিল—"গঙ্গাচানে গেলেন, ফিরভে তাহোলে ঘণ্টা ছুই। শীগ্ণীর খাটের মশারীটা খুলে নিয়ে আয়ু, বাবা।"

"কেন মা ?"

সাংঘাতিক ছারপোকা হয়েছে। রাত্রে মোটেই ঘুমোবার জো নেই। শীগ্গীর নিয়ে আয়; এইবেলা পটা-পট কোরে মেরে ফেলি।"

वृन्नावन मभावीं । श्रृ निया आनिन। वाकवाना मव কাব্র ফেলিয়া তাডাতাডি ছারপোকা মারিতে বসিল।

"ওরে বেন্দা দেখ্—দেখ্। কী কাণ্ড দেখ। একেবারে ছারপোকার গাঁদি জমে রয়েচে। হবে না ? মোটে মশারীতে হাত দিতে দেবে না!"

"মারো মা, পটাপট্ মারো। আমিও এইবেলা আমার ঘরের আরশোলাগুলো মারি গে। কী আরশোলাই হয়েচে মা ! ছ'শো পাঁচশো হাজার হবে ! সারা রাভ গায়ের ওপর যেন চোষে বেডায়! নাকের ভেতর চলে যায়, কাণের ভেতর ঢুকে পড়ে!"—বলিয়া বৃন্দাবনও একগাছা মূড়া-ঝাঁটা লইয়া, তাহার সিঁড়ির নীচেকার ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে প্রবেশ করিল।

গঙ্গা স্থানের উদ্দেশে থানিকটা পথ আসিয়াই হরিদাসকে ফিরিতে হইল ; তাড়াতাড়ি মণি-ব্যাগটা লইতে ভুলিয়াছিলেন। কিছু পয়সা-কড়ির দরকার। স্থতরাং তিনি ফিরিলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সাংঘাতিক ব্যাপার ! অমাত্বিক কাণ্ড! জীবহত্যার একেবারে ধুম লাগিয়া গিয়াছে। দালানে ছারপোকার পটাপট্! সিঁড়ির ঘরে আবশোলার বটাপট !

আর গঙ্গা স্নানে যাওয়া হইল না। কাহাকেও একটি কথা না বলিয়া শুধু একটি দীর্ঘখাস কেলিলেন এবং ঘণ্টা-খানেক নীরবে বিছানায় কাত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বিছানা-পত্র ও ট্রাঙ্ক গুছাইয়া লইয়া রন্দাবনকে দিয়া একখানা ট্যাক্সি আনাইলেন এবং এই পাপস্থান পরিত্যাগ করতঃ ট্যাক্সিতে আসিয়া বসিলেন।

ট্যাক্সিওয়ালা ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"কাঁহা যানে হোগা বাবুসাব ?"

গাড়ীর 'সীট'-এ শিথিলভাবে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া হরিদাস কহিলেন—"চলো—যাঁহা থুসী। হাওড়া টিস্ন্মে চলো। নেই নেই—হাওড়া নেই; কালীঘাট চলো।" টাাক্সি কালীঘাট অভিমুখে ছুটিল।

কালীঘাট। হরিদাসের বাসা। সময় প্রাতঃকাল।
ঠিকা চাকর নন্দলালের কাছ হইতে হরিদাস বাজারের
হিসাব লইতেছিলেন; কহিলেন—"মাগুর মাছ জ্যাস্ত থানো নি ত ?"

"আজে না বাবু; আধ-মরা দেখে এনেচি।"
হরিদাস লাফাইয়া উঠিলেন,—"আধ-মরা! বাকী
আর্দ্ধিক প্রাণ কি এই বাড়ীতে বার করবে? ও-সব হিংসের
কাজ টাজ———"



"আন্তে না বাব্। বাকী অর্দ্ধেক প্রাণ পথে আনতে আনতেই হোয়ে গেছে।"

হরিদাস স্থির হইলেন।

নন্দলাল কহিল—"মরা মাগুর, তাই সের নিয়েচে— চৌদ্দ আনা। যাত্রীর ভিড় কি না, মাছটা এ বাজারে বিষম আক্রা।"

"মাছের বদলে অন্য কিছু আনলে হয়।" "অন্য কিছ ?" "ইা।"

"মাংস ?"

"হা।"

"তাই আনবো বাবু। পাঁঠার ত*ং*"

"আরে না—না—না—ন"

"বাজারে কচ্চপের মাংস আসে, তাই সের-খানেক—"

"আরে রাম-রাম! ও-সব নয়। তোমার গিয়ে এ-র
মাংস বলচি। বেশ নধর দেখে——বুড়ো না হয়;———
এ বাজারে না পেতে পার। লেকের বাজারে খুব পাবে।
বেশ বাচ্ছা দেখে,—আনা পাঁচের ভিতরেই একটা হবে।"

"মুরগীর কথা বলচেন ?"

"শৈ—হা।"

এক গাল হাসিয়া নন্দলাল বলিলেন—"ওবেলা আনবো বাবু।"

"কিন্তু বাড়ীতে এনে মারা চলবে না। এখানে যেন জীবহুতা না হয়। একেবারে ঐখান খেকেই———"

"জবাই কোরে কেটে-কুটে 'কম্পিলিট কোরে নিয়ে আসবো।"

বৈকালের দিকে 'কম্পিলিট' করিয়া আনিবার জ্ঞান নন্দলাল লেক-মার্কেটে চলিয়া গেলে, পাড়ার ছই-চারিজন ভক্তলোক হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বিজয় হালদার কহিলেন—"শরীরটা ভাল আছে ত হরিবাবু ?"

জ্ঞান মুখজ্যে কহিলেন—"তামাকের পাট ত আপনার নেই। সিগারেটের কেস্টা দিন।"

স্থরেশবাবু কহিলেন—"দিন পনর ত কাটলো; কোন অস্থবিধে বোধ কচ্চেন না ত ?"

একটু সৌজন্মের হাসি হাসিয়া হরিদাস কহিলেন—
"অস্থবিধে বিশেষ কিছু যদিচ হচ্চে না, তবে বাড়ীটায়
ভয়ানক ছিটকে ইছরের উপদ্রব।"

জ্ঞান মুখুজ্যে উপদেশ দিলেন—"কল কিনে আনবেন। রোজ রাত্রে পেতে রাখলেই আর—

ছই চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া হরিদাস কহিলেন—"কল পেতে ইছর মারা! মাপ করবেন। জীবহত্যার ওপর আমি ভয়ানক চটা। একটু আগে কাদের একটা বেড়াল আমার ঐ পাশের ঘরটায় ঢুকে একটা ইছর ধরে মেরে কেল্লে; রাগে আমার সর্ববশরীর রি-রি কোরে উঠলো। ভিনটি মুগুরের ঘায়ে বেড়াল-বাছাধনকে দিলুম একেবারে সাবাড কোরে।"

বিজ্ঞয় হালদার চমকিত হইয়া কহিলেন—"সাবাড় কোরে দিলেন! নেড়া-পঞ্চুর বেড়াল নয় ত ?"

"নেড়া-পঞ্চ কে ?"

সুরেশবাব কহিলে—"এই, আপনার পেছনের বাড়ীর। ভয়ানক ছঁদে লোক। তার বেড়াল যদি হয়, তা হোলেই ভ——। আচ্ছা, তার গায়ের রংটা কি রকম বলুন ত ?"

"কালো।"

"মাঝে মাঝে হল্দের ছাপ আছে ত ?

"আছে হাা।"

"বেশ গোল-গাল, মোটা-সোটা ?"

"হ্যা; ঐ ডাষ্টবিনের ভেতর পড়ে রয়েচে।"

তখন সকলে ডাষ্টবিনের ধারে গিয়া দেখিলেন এবং দেখিয়াই সচকিত চাহনিতে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া এবং আর হরিদাসের গৃহে না ঢুকিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইহারই ঘণ্টাখানেক পরে, নেড়া-পঞ্চু মাল কোঁচা বাঁধিয়া এবং একগাছা মোটা খেঁটে গোছের লাঠি হাতে লইয়া ক্রত পদে এইদিকে আসিল এবং একবারটী ডাষ্টবিনের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া, ক্ষিণ্ডের মত হরিদাসের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল।

তাহার পর যে ব্যাপার ঘটিল, তাহার ফলে, হরিদাসের মনের মধ্যে ও গৃহের মধ্যে প্রবাহিত অহিংসার প্রবল স্রোত তাহাকে নির্দিয়ভাবে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া ফেলিল—নিকটস্থ 'শেঠ হরকিশনলাল হস্পিট্যালে'র একটি 'বেডে'র উপর।

গভীর রাত্রে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে, ডাক্টার বলিলেন—"মাথার আঘাতটা কিন্তু আপনার গুরুতর নয়। গুরুতর হোয়েচে—পায়ের আঘাত। হাঁটুর হাড়টা বোধ হয় যেন ভেঙেচে।"

অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

## চিনিবাস

বহুদিন পরে দেশে আসিয়াছি।

যে গ্রামকে একদিন অবহেলায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম, কিছুদিন হইতে তাহার একটা স্নেহ-সকাতর ডাক মাঝে মাঝে কাণে এসে লাগিতে স্কুরু করিয়াছিল। তার সেই মাঠ-ঘাট-প্রাস্তর, তার সেই বন-উপবন, ছেলেবেলার সেই সব চির-পরিচিত বৃক্ষরাজী, তার সেই আঁকা-বাঁকানদী—'যশোদা,' তার রৌদ্র, তার ছায়া, তার আকাশ, তার বাতাস, সব যেন একজোটে মনের মধ্যে অপূর্বব মাধুর্য্যে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

এক শরতের অপরাত্নে, তাই দেশের মাটিতে ছুটিয়া আসিলাম। আসিয়া মনে হইল, গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পর—এই বিশ বাইশ বংসর সময়টা জীবনের খাতা হইতে যেন মুছিয়া গিয়াছে। মনে হইল, যেন চিরকালই এখানে আছি, চির কালই থাকিব। একটা মস্ত অভিসম্পাত তুল্য সহরবাসের এই বিশ-বাইশ বংসর সময়টা, মনের উপর তাহার সমস্ত প্রভাব হারাইয়া যেন ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

সপ্তমীর সন্ধ্যায় চকোবতীদের পূজার চণ্ডীমগুপে

বসিয়া, প্রতিমার দিকে চাহিয়া মনে হইল—মা যেন আমার কত পরিচিত। এই সাতার বংসরই যেন মাকে এইখানে এইভাবে বর্ষে বর্ষে দেখিয়া আসিতেছি; একটি বছরও যেন সে-দেখায় বাদ পড়ে নাই। সেই কোলাহল, সেই লোক জন, সেই আলোকমালা, সেই উৎসব, সেই ভাক-ডাক—এ সবের খেকে একটি বছরের জন্মও যেন আমি বিচ্ছিল্ল হই নি।

বসিয়া বসিয়া মনে পড়িল অনেকদিনের অনেক কথা। সেই অনেক কথার মধ্যে একটি কথা মনের মধ্যে বড় হইয়া জাগিল। সেইটাই আজ বলিব।

বছর চল্লিশ হইবে। আমরা তখন 'গঙ্গাতীরে'র হাই স্কুলে পড়ি। ছগলী জেলার ওই অঞ্চলটার মধ্যে, 'গঙ্গাতীর' তখনকার দিনে খুব বন্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। গঙ্গাতীরের সরকার বাব্দের স্থনাম সে সময় তল্লাটের লোকের মুখে মুখে। বহু দেবালয়, অতিথিশালা, জলাশয়, রাস্তা-ঘাট তাঁহাদের অর্থে নির্মিত।

আমাদের জুড়নগাঁ হইতে গঙ্গাতীরের স্কুল হুই ক্রোশ পথ ব্যবধান। মধ্যে যে হুই একখানি গ্রাম আছে তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য। জুড়নগাঁ গঙ্গাতীরের পথে যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে ছোট একটি নদী পড়ে, তাহার নাম—'যশোদা'। এইখানে যশোদার উপর একটি পাকা সেতু আছে। সেতুর ওপারেই পাঁচপুকুর
নামে কুজ একটি সদ্গোপের গ্রাম। তারপরই পথের
উভয় পার্শ্বে কোথাও বেগুন ক্ষেত্র, আখের ক্ষেত্র, পাটের
ক্ষেত্র; আবার কোথাও বা বিস্তীর্ণ পতিত ভূমি।
আবার তাহারই পর হয় ত তুই চারি ঘর নিম্নশ্রেণীর
লোক খানিকটা স্থান ব্যাপিয়া কুঁড়ে-কাঁড়া বাঁধিয়া বাস
করে।

আমাদের গ্রাম হইতে পোয়া-পাঁচেক দূরে এই রকম একটা স্থানে, খান দশ-পনর ঘর লইয়া ক্ষুত্র একটি পল্লী ছিল। সেখানটার নাম—ভূঁইপাড়া। আমাদের স্কুলে আসিবার পথে, এই ভূঁইপাড়া ছিল আমাদের Halting Station. এই দিক হইতে কয়েকটি যে ছেলে আসিড, তাহাদের সঙ্গে ভূঁইপাড়াতে আমরা মিলিত হইতাম।

কোনদিন তাহারা আগে আসিয়া আমাদের জক্ত অপেকা করিত, কোনদিনবা আমরা আগে আসিয়া তাহাদের জক্তে অপেকা করিতাম। তারপর ছুইদল একত্র হুইয়া স্কুল যাইতাম।

আমাদের বসিবার স্থান ছিল—পথের ধারের একটি প্রাচীন বটগাছের তলা। স্থানটি অতি মনোরম। সম্মূথে 'গাবাড়ীর মাঠ' নামে একটি বিস্তীর্ণ প্রাস্তর। সমনেক দূরে, প্রাস্তরের এক পাশ দিয়া 'যশোদা' আঁকিয়া

বাঁকিয়া বহিয়া গিয়াছে। পথের এ-ধারে যেখানটায় আমরা বসিতাম, ঠিক তাহার পাশেই প্রকাণ্ড এক জলাশয়। কভদিনের কাটানো জলাশয়. কিন্তু তখনো খুব গভীর এবং তাহার ফটিকের মত জলটি তখনো তক তক্ করিত। কবে কোন্ যুগে কোনও ধনী জমিদার না কি এই জেলার বিভিন্ন স্থানে, পথের ধারে, একশত আটটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিয়াছিলেন; ইহা তাহারই অন্যতম।

ভূঁইপাড়ার ওই বটতলায় প্রত্যহই এক বৃদ্ধের সহিত আমাদের দেখা হইত। তাহার নাম চিনিবাস। চিনিবাস নিতাই একটি ছোট ছেলেকে লইয়া, আমাদের আসিবার পূর্বেই, গাছতলায় আসিয়া হাজির থাকিত। সূর্য্যোদয়ের মতই তাহার আগমন ধ্রুব ছিল। সে তাহার বছর-তিনেকের পৌজটিকে এই সময়ে এইখানে আনিয়া নানারূপ খেলা দিয়া, ভূলাইয়া রাখিত।

প্রত্যহ চিনিবাসের সহিত সাক্ষাতের ফলে, আমাদের সহিত তাহার আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সংসারে এই শিশু পোত্র ও পুত্রবধূ ছাড়া চিনিবাসের আর কেহই ছিল না।

শিশুটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা অনেক কথাই কহিতে শিখিয়াছিল। তাহার নানাবিষয়ের নানারূপ প্রশ্নে

চিনিবাসকে অন্থির হইয়া উঠিতে হইত। নাতি ঠাকুদ্দায় প্রশোজন হইত—

ওতা কি ?

ওটা মোষ।

কি কলে ?

মোষ লাঙ্গল টানে, গাড়ী টানে।

গায়ি তাপ্বো।

বড় হোয়ে, গাড়ী চেপে বে করতে যাবে, ভাই।

कि माक्रा ?-- क्-क्-क्-क्-क्-क्-क्-क्-क्-क्-क्-क्-क्-

পাখী ডাকচে। বসস্ত-বাউরী পাখী। বলচে— 'কেষ্ট গোকুলে!—কেষ্ট গোকুলে!

গোতুলে—গোতুলে!

হাঁ৷ ভাই, গোকুলের কথা এখন ভোমার মনে-টনে কিছু পড়ে ত ?

পলে তো।

তুমি ত আমার নীলমণি ভাই, তুমি যে গোকুল থেকে এসেচ।

বলিয়া চিনিবাস ভাহাকে বুকে জাপ্টাইয়া ধরে।

কখনো বা খোকাটি পিছন হইতে বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া বলে,—ধুক্ কুম্মো কয়ো!—অর্ধাৎ ভাহাকে পিঠে করিয়া ইভস্তভঃ বেড়াইতে হইবে এবং হাঁকিতে হইবে ধুস্-কুমড়ো চাই গো! ভাল ধুস্-কুমড়ো!

নাতির এই অস্থবিধান্ধনক প্রস্তাবটিকে চাপা দিবার অভিপ্রায়ে চিনিবাস হয় ত তাড়াতাড়ি বলে,—হাঁ ভাই, এই বাবুদের সঙ্গে তুমি স্কুলে যাবে কি ? তোমাকে তালপাতার 'পাত্তাড়ী' বানিয়ে দোবো; তুমি অ নিখবে, আ নিশ্বে, ক নিখবে! যাবে স্কুলে ভাই ?

কিন্তু খোকা 'ধুক্-কুম্মো'র কথাটা আর কিছুতেই'
ভূলে না। তাহার বার বার তাগাদায় চিনিবাসকে:
অস্থির হইতে হয় এবং অবশেষে তাহাকে পিঠের
উপর ধুস্-কুমড়ো করিয়া খানিকটা এদিক ওদিক
বুরাইয়া আনিবার পর তবে সে রেহাই পায়।

আমাদের উদ্দেশে চিনিবাস কহিত, কি করি বল। বিজ্ঞ হাই । এই সময়টা ওকে নিয়ে একটু বাইরে না এলে, ওর মাকে কি আর র গৈতে-বাড়তে দেয় ! ও শালাও বেশ মজা পেয়েচে। আমাকে ও যেন 'বাহন' মনে করেচে। উদয়াস্ত ওর স্থালায় কি আমার একটু জিরেন আছে! সেই সন্ধ্যার পর স্থুমূলে তবে আমার রেহাই।

পূজার ছুটার দিন পনর আগে একদিন আমাদের বটতলায় চিনিবাস গরহাজির হইল। পরদিনও তাহার দেখা পাইলাম না। নিশ্চয়ই তাহার অসুখ করিয়াছে। আহা, বুড়া মানুষ! এ বয়সে হঠাৎ অস্থাখ পড়িলে, সেইটাই প্রায় শেষ অস্থুখ হইয়া দাঁড়ায়। চিনিবাস বলিত, তাহার বয়স তিনকুড়ি ছাড়াইয়া দেড় গণ্ডা হইয়াছে। অর্থাৎ ৬৬ বংসর। অবশ্য খুব বুড়া না হইলেও, শোকে-তাপে তাহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। একদিক দিয়া দেখিলে, তাহার পক্ষে এখন মরাই মঙ্গল। কারণ, তাহার সকল বন্ধনই একটি একটি করিয়া নির্দিয়ভাবে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে নিজেও আমাদের সামনে কতদিন বলিয়াছে যে, তাহার মরণ হইলেই সে বাঁচে। কিন্তু তাহা হইলেও খোকার কচি বাঁধনে সে নৃতন করিয়া আবার বাঁধা পড়িয়াছে। স্থতরাং মুখে ঐ কথা বলিলেও, অন্তরে হয়ত বলে না। খোকাকে ছাডিয়া সে হয়ত এখন মরিতে চাহে না, মুখে যাহাই বলুক না কেন। কিন্তু শমন ত কাহারো ইচ্ছা অনিচ্ছার ধার ধারে না। হয়ত এই অস্থর্থেই এবার চিনিবাসকে তাহার ৬৬ বছরের জীর্ণ আটচালাখানি ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতে श्य !

একে একে আরও দিন কয়েক কাটিয়া গেল।
চিনিবাসকে আর আমরা দেখিতে পাই না, কিম্বা
তাহার কোন খবরও পাই না। যেদিন আমাদের পূকার
ছুটা হইবে, সেই দিন দূর হইতে দেখি, চিনিবাস বটতলায়

একাকী তাহার শীর্ণ হাঁটু ছটি উচু করিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে। চেহারা রুল্ম, শুদ্ধ, জীর্ণ, গুর্বল। খোকাকে কোলে করিয়া আনিতে ক্ষমতায় কুলায় নাই।

কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোকাকে আনোনি যে ? উত্তর না দিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হোয়েচে চিনিবাস ? কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, আনবো কি কোরে গো! সে কি আর আছে বাবু! সে যে আমাকে কাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অস্থুখ ত তোমারি হোয়েছিল ? তা হোলে ত ভালই হোত। আমার কিছু হয়নি, বাবু। তারই অস্থুখ করেছিল; পাঁচদিন ভূগে দাদা আমার—

আর কিছু সে বলিতে পারিল না। ছই হাঁটুর মধ্যে মুখ রাখিয়া অজ্ঞশ্রধারে কাঁদিতে লাগিল।

আমরা নির্বাক হইয়া কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিলাম। কাহারো মুখ হ'তে আর কোন কথাই বাহির হইল না।

আজ এতদিন পরে, চল্লিশ বছর আগেকার এই কথাটাই চকোবত্তীদের পূজার দালানে বসিয়া বার বার মনে পড়িতে লাগিল।

## সেনাট-রয়

| সরিষার তৈল     | •••      | \>!•  | ••• | 11/20       |
|----------------|----------|-------|-----|-------------|
| লবণ            | •••      | 11000 | ••• | ८५१॥        |
| আটা            | •••      | /২॥•  | ••• | 10/0        |
| नद             | •••      | •••   | ••• | (۲۵         |
| মিছরী          | •••      | • • • | ••• | 150         |
| মিঠে-কড়া তামা | <u>ক</u> | •••   | ••• | ري•         |
| ঞ্জ            | •••      | /210  | ••• | <i>ઇ</i> ૪૯ |
|                |          |       |     | ડાઈ હા      |

পাঁচকড়ি নন্দীর মুদীখানা দোকান হইতে শ্রীনাথ উক্ত দ্রব্যগুলি লইল এবং হিসাব জুড়িল: দেখিল মোট ১৮/২॥ হইয়াছে। কহিল—"৮৮/১৭॥ আমায় ফেরত দিতে পারবি ত রে হলা ? আমি দশ টাকার নোট্ দেবো।"

হলধর—পাঁচকড়ি নন্দীর মেজ ছেলে। সকালবেলায় সে-ই দোকানে বসে। হলধর কহিল—"নোটের চেঞ্চ! তা হোলেই মুদ্ধিলে ফেল্লেন ঠাকুর মশাই। মোটে তিনটা চাকা ত'বিলে আছে; চেঞ্চ ত হয় না।"

একটু বিজ্ঞের মত জীনাথ কহিল—"খুব হয়। ঐ

তিনটেই এখন দে, বাকী ৫॥ ১৭॥ সন্ধ্যাবেলা দিলেই হবে; আমার ত আর এখনি সব চাই না—" বলিয়া টাকা তিনটা হলধরের কাছ হইতে লইয়া সোজা-পাকে টাঁয়কে গুঁজিল। কিন্তু উল্টা-পাকে নোট্ খুলিতে গিয়া দেখিল, নোট্খানা আনিতে ভূলিয়া গিয়াছে। স্বতরাং হলধরের উদ্দেশ্যে কহিল—"নোট্খানা আন্তে ভূলে গেছি রে হলা, এগুলো রেখে আসি, আর নোটখানা নিয়ে আসি।"

হলধর কহিল—"বেশী যেন দেরী করবেন না, ঠাকুর মশায়; সক্ষা বেলাটা খদ্দেরের সময়, টাকাকড়ি···"

বাধা দিয়া শ্রীনাথ জিনিষগুলা হাতে তুলিয়া লইতে লইতে কহিল—"বলি, আমার বাড়ী ত লক্ষো-ডিল্লী নয়, আর দশ-বিশ কোশ তফাতেও নয়। এইটুকু যাবো, জিনিষ ক'টা রাখবো, আর নোটখানা…।" দোকান হইতে নামিয়া হন্-হন্ করিয়া শ্রীনাথ গহাভিমুখে অগ্রসর হইল; তাহার মুখের বাকী কথাগুলা সুতরাং হলধরের কর্ণগোচরই হইল না।

খরিদ্ধারের ভীড়ে আর কাব্রের গোলমালে হলধরের মনেই পড়ে নাই যে, শ্রীনাথ ঠাকুর নোট দিয়া যায় নাই। অনেক বেলায় দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় কথাটা ভাহার মনে পড়িল, এবং বরাবর শ্রীনাথের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল; শ্রীনাথ তখন স্নানাম্ভে পূজায় বসিয়াছিল। স্থতরাং বার-কতক রথা ডাকাডাকির পর হলধরকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

সদ্ধ্যার সময় শ্রীনাথ একটু যেন রুষ্ট হইয়াই নন্দীদের দোকানে আসিল। এ-বেলা স্বয়ং পাঁচকড়িই দোকানে ছিল। শ্রীনাথ কহিল—"হলাটার কি আকেল বল দেখি, পাঁচু! প্জায় বসিচি, সেই সময় গিয়ে কি না…। আরে, আমি কি ভিন্-গাঁয়ের লোক, না—গাঁছেড়ে পালিয়ে যাচিচ। নোটখানা বালিসের ভলায় রেখেছিলুম, আর খুঁজেই পেলুম না। কোখায় যে গেল; দশ-দশটা টাকা! কী লোকসানের বরাত দেখ্ দেখি। তার ওপর, হলা গিয়ে চীৎকার স্বরু কোরে দিলে! প্জোটাই আজ ভাল ক'রে হ'ল না। ঝাড়া হ'টি ঘণ্টা যেখানে আমার পুজোয় লাগে, সেখানে…"

পাঁচকড়ি বেশ নম্রভাবে, মিষ্টি করিয়া কহিল—"হলার কথা ছেড়ে দাও, ছিনাথ ঠাকুর; ওর কি কিছু, ভোমার গিয়ে স্থদ্ধি-বৃদ্ধি আছে! তা. নোটখানা এনেছ ত ?"

"আনব কি ক'রে। খুঁজে কি আর পেলুম, যে আনবো। কাল একবার ভাল করে খুঁজবো। তোর কোন চিস্তা নেই, পাঁচু; না পেলে, লোকসান আমারই; তোর টাকা আর যাবে কোথা বল্। শ্রীনাথ রায় যদি হঠাৎ ম'রেও যায়, তা হোলে ভূত হোয়েও তার পাওনা-দারদের সে···"

পাওনাদারদের সে ঘাড় মট্কাইবে, না—পাওনা শোধ করিয়া দিবে, সেটা ঠিক বুঝা গেল না; যেহেতৃ, বাকী কথাগুলা অস্পষ্টভাবে বলিতে বলিতে জীনাথ ও-পাড়ার পথ ধরিয়া হন্-হন্ করিয়া চলিয়া গেল। ও-পাড়ার যুবকেরা জীনাথের উৎসাহে মাসখানেক হইল থিয়েটারের ক্লাব বসাইয়াছিল। হরি-সভার পাশে যে খালি ঘরখানা পড়িয়াছিল, সেইখানে প্রত্যহ আখড়া বসে।

পরদিন প্রভাতে দোকানে আসিবার সময় হলধর নোটের জন্ম তাগাদা করিতে শ্রীনাথের বাড়ীতে আসিয়া শ্রীনাথের স্ত্রী উষাবতীর মূথে শুনিল যে, শ্রীনাথ রাভ থাকিতে উঠিয়া পাঁচটা দশের ট্রেণে হুগলী গিয়াছে; সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী ফিরিবে।

সন্ধার ট্রেণে ষ্টেশনে নামিয়া গ্রীনাথ বরাবর ও-পাড়ার ক্লাবে গিয়া হাজির হইল, এবং সমবেত সকলের চিস্তা ও উদ্বেগপূর্ণ মুখ হইতে সংবাদ শুনিল যে, গতরাত্রে ক্লাবের হার্ম্মোনিয়মটি চুরি হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনাথ চমকাইয়া উত্তর করিল—"কি কোরে চুরি হ'ল ?" "ভালা ভেঙ্গে।"

শ্রীনাথের মুখে বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। হার্শোনিয়ম কিনিবার টাকার জন্ম তাহাকে যদিও কোনও চাঁদা দিতে হয় নাই বটে, কিন্তু আর সকলকেই ত চাঁদা দিতে হইয়াছে। প্রায়টি টাকার অমন স্থুন্দর হার্শোনিয়মটা। ••• এখনো একটা মাসও হয় নাই ••• আহাহা

পরদিন প্রভাতে শ্রীনাথ, নন্দীদের দোকানে আসিয়া হলধরকে কহিল—"নোটখানা খোয়াই গেল হলধর; আনক খোজা-খুঁজি কোরেও আর পেলুম না!" সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া টাঁনক হইতে ছুইটা টাকা বাহির করিল, এবং তাহা হলধরের হাতে দিয়া কহিল—"লোকসানের বরাত, নইলে আর এমনটা হয়! এই ছুটো টাকা এখন নে হলা, বাকীটা দিয়ে দোবো এখন।"

হলধর গতকল্য পূজার ব্যাঘাত জন্মাইয়া অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিল, স্থতরাং আজ আর কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য না করিয়া, হাত পাতিয়া টাকা ছুইটি লইয়া নমস্কার করিল।

হার্দ্মোনিয়ম চুরি হওয়ার পর ও-পাড়ার ক্লাব উঠিয়া গিয়াছিল। সে-দিন সকালে স্থরেন সরকারের বৈঠক- খানায় জ্রীনাথ ও এ-পাড়ার যুবকগণের একটা বৈঠক বসিয়াছিল।

শ্রীনাথ কহিল—"ও-পাড়ার ওরা ক্লাবটা ভূলে দিয়ে ভাল করলে না. আর একটা হার্ম্মোনিয়ম অল্ল-স্বল্ল দিয়ে কিনলেই ত হোত।"

প্যারী কহিল—"ওদের কথা ছেডে দাও, ছিনাত দা'। তা হোলে এস, আমাদের এ-পাড়াতেই থিয়েটার ক্লাব বসানো যা'ক। অতুল চাটুয্যের কাপড়ের দোকান-ঘর-খানা ত শুধু-শুধু পড়ে র'য়েছে, ওঁদের বোলে-কোয়ে এ ঘরখানাতেই···৷"

এককডি কহিল—"বসাতে হয়, শীগগির বসাও বাবা। 'প্রফুল্ল' বই ধরা হ'বে, আমি যোগেশের পাট নোবো; **(एथिव मव, कांध्रेक्नाम (अ कांक वर्रां, क्ं!**"

কিন্ধর কহিল---"ও-সব বই পাড়াগার 'অডিয়েলে'র काष्ट्र हम्मद ना; किंडे वृक्द ना। এशान পৌরাণিক ধরতে হবে,—সীতার বনবাস, কি কর্ণার্জ্জ্ন, কি জনা, কি আর-কিছ।"

যাহা হউক, মোটের উপর স্থির হইল, অচিরেই অতুল চাটুযোর কাপড়ের দোকান-ঘরে ক্লাব বসানো হইবে।

এবং হইলও তাই। অতুল চাটুয়ের মত লইয়া

এবং আবশ্যক সাজ্ব-সরঞ্জাম-ক্রভক কিনিয়া এবং কতক যোগাড় করিয়া ক্লাব বসাইয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে-সঙ্গেই বিপুল উদ্ভম এবং উৎসাহে ক্লাবের কাজ চলিতে नांशिन। उर्वे मिर्लक्मान् इरेशा शिनः, यादारिक या পাট দিবার তাহা দেওয়া হইল: হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে গানের মহলা চলিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ—

হঠাৎ এ-পাড়ায় ইনফ্লয়েঞ্চার এপিডেমিক দেখা দিল এবং তাহার ফলে ক্লাবের মেম্বাররা অমুস্থ ও অমুপস্থিত হইতে লাগিল। এবং ঠিক এই সময়ে আরও একটা এপিডেমিক দেখা দিল। এ এপিডেমিক—হার্মোনিয়ম চুরি ! অর্থাৎ এ-পাড়ার ক্লাবের হার্ম্মোনিয়মটিও হঠাৎ এক রাত্রে চুরি হইয়া গেল।

সম্বোষ কহিল—"এ নিশ্চয়ই বাইরেকার চোর নয়. এ চেনা-চোর: গাঁয়ের লোকেরই কাজ।"

শ্রীনাথ কহিল—"দাঁড়াও, চুরি করা এবার দেখাচিচ। এ চোর ধোরবো, তবে আমার নাম—ছিনাথ রায।"

পারী কছিল—"ফের সব পাঁচ টাকা কোরে চাঁদা দিয়ে আর একটা কেনা যাক। কিন্তু এবার থেকে এক জন লোক ক্লাবে শোয়াবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

কিছ শেষ পর্যান্ত কিছুই ইছে ন।। পাঁচ টাকা

করিয়া চাঁদাও উঠিল না, হার্ম্মোনিয়মও কেনা হইল না।

যত দিন যাইতে লাগিল, সকলের উৎসাহও কমিয়া

আসিতে লাগিল। অবশেষে ও-পাড়ার স্থায়, এ-পাড়ার
ক্লাবেও গণেশ উপ্টাইয়া, লালবাতি দ্বলিল।

সকালবেলা তোয়াজ করিয়া চা খাইতে খাইতে জীনাথ ক্ষ্তিযুক্ত মনে গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল; একটু গন্তীর মুখে উষাবতী আসিয়া কহিল—"ভারি ক্ষ্তিদেখচি যে! কিন্তু এই রকম হার্ম্মোনিয়ম চুরির টাকায় কত দিন সংসার চলবে ? যদি…"

"চুপ্—চুপ্; আন্তে বল। কি করব বল না, ছ'বেলা ছ'টি ভাত থেতে হ'বে ত •ূ"

"তাই বোলে চুরি কোরে—

"আহা-হা! আস্তে কথা কও না! বলচি যে, কোনো
দিকে কোনও উপায় না পেয়ে, তবেই ত তোমার
গিয়ে…। তবে কথা হচ্চে যে, শীগ্গিরই আমি
ব্যবস্থা একটা করচি। এ-রকম পেটের ভাবনা নিয়ে
বারো মাস এ-ভাবে দিন কাটাতে পারবো না। হয়
এম্পার—নয় ওম্পার। আসচে মাসেই সরবো এখান
থেকে।"

কুঞ্চিত চোখের চাহনিতে উষা কহিল—"কোথায় সরবে ?" "কোলকাতায়।"

শ্রীনাথ সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছে। শ্রাম-বাজারের এক বস্তীতে পাঁচ টাকায় একখানা টীনের ঘর ভাড়া লইয়াছে। দেশ থেকে আসিবার সময় তাহার হাতে গোটা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা ছিল। তাহাতেই কোন প্রকারে এ-কয়দিন চলিয়াছে এবং আরও কয়েকটা দিন চলিবে।

ছপুর বেলা একটু দিবা-নিজার পর শ্রীনাথ গলির দিক্কার জানালার ধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। সামনে, গলির ও-পারে ঘরখানায় এক জন অমুচ্চ কণ্ঠে গান গাহিতেছিল, আর একজন বাঁয়া-তবলায় মৃত্ব সঙ্গত করিতেছিল। শ্রীনাথ একটু উচ্চকণ্ঠে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"হোচ্চে না, কালীবাব; একতালায় মিলবে না, কারফা বাজাতে হবে।"

মেদিনীপুরের গুইটি যুবক ওই ঘরে থাকিত। কোন একটা কাপড়ের দোকানে উহারা কাজ করিত। কোন দিন সকালে যাইয়া বেলা গুইটায় বাসায় আসিত, কোন দিন গুইটায় বাহির হইয়া রাত দশটায় আসিত। নিজেরাই পালা করিয়া রাঁধিত, এবং এক বেলার রান্নায় গুই বেলা চালাইয়া লইত। কালীবাবু কারফা বাজাইতে লাগিল; কিন্তু শ্রীনাথের তাহা মনঃপুত না হওয়ায়, সে উঠিয়া কালীবাবুদের ঘরে গিয়া হাজির হইল, এবং বায়া-তবলাটা নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বাজাইতে স্থক্ত করিল। কালীবাবু কহিল —"আপনার হাতটা ত স্থন্দর।"

শীনাথ বাজনা বন্ধ করিয়া বলিল—"থাসা। যাই হোক, আপনারা আছেন বেশ ছ'টিতে। বিদেশে ছংখ-কস্টের মধ্যে থাকতে হোলে এরকম একটু-আধটু আনন্দ নিয়ে না কাটালে চলে না।—আচ্ছা, কালীবাবু, একটা হার্মোনিয়ম্ কেনেন না কেন ? স্থুরের সঙ্গে বেশ স্বন্দর সঙ্গত চলে ভা' হোলে।"

এই সময়ে একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে দরজার বাহির হইতে বলিল—"মা বল্লে, এই নাকছাবিটা রেখে আট আনা কি চার আনা দিতে পারেন ?"

কালীবাবু বলিল—"আজ আমাদের হাত একেবারে খালি; বলগে। তোমার বাবা আজ কেমন আছেন?"

মেয়েটি ছল্ ছল্ দৃষ্টিতে কহিল—"বাবার আজ আর

স্বর হয়নি।" বলিয়া একপা-একপা করিয়া সে চলিয়া
গেল।

শ্রীনাথ কালীবাবুর মূখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি কালীবাবু ?" কালীবাবু কহিল—"এরা গুদিক্কার একখানা ঘর নিয়ে আছে। স্বামী, স্ত্রী আর ঐ মেয়েটি। একটি বছর তিনেকের ছেলে ছিল। সেটি আজ মাস-তৃই হোল মারা গিয়েচে। ভদ্রলোকের কাজ-কন্ম নেই, কিছু উপায়-স্থপায় নেই।

শ্রীনাথ কহিল—"কোলকাতা সহরে তা হোলে ত বড় বিপদে পড়তে হোয়েচে !"

"বিপদ বোলে বিপদ! ভাল থাকতে, তবু রোজ কোথাও বেরিয়ে হ'চার আনা নিয়ে আসতো—তাইতে কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে চল্ছিলো। কিন্তু আজ দিন-পনের অস্থার পোড়ে, কষ্টের আর সীমা-পরিসীমা নেই। হ'-একদিন আমরা কিছু-কিছু সাহায্য কোরেছিলুম, কিন্তু আমরাও ত ভিকিরীর সামিল। বোধ হয়, কাল থেকে ওদের হাড়ী চাপেনি।"

"বলেন কি ? অভুক্ত !—মেয়েটি ?"

"খুকীকে আমি একটা পয়সা দিয়েছিলুম; তাই দিয়ে একটু আগে ও মুড়ী কিনে খেয়েচে। ভদ্ৰলোক আৰু পনর দিন বিনা চিকিংসায়—"

কালীবাবুর শেষ কথা গুলি শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া শ্রীনাথ তাহার নিজের ঘরে চলিয়া গেল এবং মিনিট পনরর মধ্যে কিছু চাল, দাল, তেল, মুণ, তরকারী এবং পাঁচ টাকার একখানা নোট আনিয়া কালীবাবুর হাতে দিয়া কহিল—"ভদ্রলোকের ঘরে দিয়ে আস্থন, কালীবাব। আমার নাম করবেন না। মেয়েটির মাকে শীগ্গীর উনান্ ধরাতে বলুন।"

কালীবাবু কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল; কহিল---"ওদের ভারী উপকারটা করলেন আপনি। ওরা আপনাদেরই ব্রাহ্মণ; স্বুতরাং এ অবস্থায় ব্রাহ্মণকে —"

বাধা দিয়া শ্রীনাথ কহিল—"অভুক্ত; অরহীন: বিনাচিকিৎসা; কচি মেয়ের ছল্ ছল্ চোখ!-এখানে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নেই কালীবাবু! যানু, আপনি এগুলো দিয়ে আম্বন আগে।"

किनियश्रीम ६ त्नाउँथाना शास्त्र महेग्रा कामीवाव श्रुकौरमत घरतत मिरक विषया राम ।

"আপনি সেদিনকার অতি-বড় ছদ্দিনে আমাদের যে "কী সাহায্য করেচেন, তা আর কি বোলবো! এ পুণ্য আপনার---"

"বিজয়বাবু, পাপ-পুণ্যের সৃষ্ম বিচারজ্ঞান কিছুই আমার নেই, কিছুই ও-সব বুঝিও না। তবে এইটুকু বুঝি যে, জীব হোয়ে যখন জন্মগ্রহণ করতে হোয়েচে, তখন সেই জীবনধারণের জ্বগ্রে একমুঠো ডাল-ভাড

আমায় পেতেই হ'বে। শুধু হ'টি ডাল-ভাত। তার বদলে আমার যা-কিছু সামর্থ্য, যা-কিছু শক্তি, তা আমি দিতে প্রস্তুত। ক্ষীর-সর, ঘি-মাখন, পোলাও-কাবাবও চাই না, মোটর-জুড়ীও চাই না। চাই হ'টি অভি-সাধারণ অন্ন, তা যেমন-কোরেই হোক।"

এক দিন বিকালে শ্রীনাথের ঘরে বসিয়া শ্রীনাথ ও খুকীর বাবার মধ্যে ঐরূপ কথা হইতেছিল।

"আচ্ছা বিজয়বাবু, সে চাকরী আপনার গেল কেন ?" "রিডাক্সানে।"

"তার পর থেকেই বরাবর বেকার ভ ?"

"না। এক জন 'ম্যাজিসিয়ানে'র কাছে বছর-তিনেক কাজ কোরেছিলুম।"

"ম্যাজিসিয়ানের কাছে ?"

"আজে হাা। আমার 'ভেন্ট্রলোকুজিম্' জানা ছিল, তাই—

বাধা দিয়া শ্রীনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"ওটা কি ব্যাপার ?"

"মুখ বৃদ্ধিয়ে বা যৎসামান্ত খুলে, কণ্ঠ থেকে একটা অস্তৃতভাবে কথা কোয়ে যাওয়া। মনে হবে, যেন অনেকটা দূর থেকে কে এক জন কথা কইচে। ম্যান্সিসিয়ানরা এই 'ভেন্ট্রিলোকুইন্ধিমে'র সাহায্যেই দর্শকদের ধাঁধা লাগিয়ে দেয় যে, তারা যেন প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কইচে।"

"ঠিক ঠিক; শুনিচি বটে। বর্জমানে এক জ্বায়গায়
ম্যাজিক দেখেছিলুম। লোকটা আকাশের দিকে চেয়ে
ভূতকে ডাকলে আর ভূত অনেক দূর খেকে 'যাচিচ,
যাচ্চি' বলতে বলতে এলো আর কথা কইতে লাগলো।
যাক্, ব্যাপারটা এইবার বোঝা গেল। ওটা বৃঝি
আপনার অভ্যাস আছে। আচ্ছা, একটুখানি করুন
ভ, দেখি।"

বিজয়বাবু তথন একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া গলাটাকে একটু সানাইয়া লইল। তাহার পর মুখখানাকে অল্প একটু ফিরাইয়া লইয়া কণ্ঠমধ্য হইতে অপূর্ব্ব কৌশলে কথা বাহির করিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল, যেন কোন লোক অনেকটা দূর হইতে কথা কহিতেছে। সেই শ্বর ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল, সেই ঘরেরই একটা কোণ হইতে কে যেন কথা কহিতেছে।

খানিক পরেই বিজয়বাবু চলিয়া গেল। শ্রীনাথ সেইখানেই তেমনিভাবে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। উবা কহিল—"কি গো, চুপ্-চাপ্ এভক্ষণ ধোরে বোসে আছ যে ?" - শ্রীনাথ নিরুত্তর।

"বলি, হোল কি তোমার ? ভাব লাগ্লো না কি ?" এইবার শ্রীনাথ নড়িয়া উঠিল; কহিল—"গভীর!" "কিসের ভাব ?"

"প্রেমের।"

"কা'র সঙ্গে ?"

"টাকা, পয়সা, নোট, মোহর·····"

"তা হোলে ভাব নয়কো, স্বপ্ন বল।"

"স্বপ্ন যা'তে সত্য হয়, তা'রির ভাবনাই ভাবছি উষা; দেখা যা'ক, কদ্দুর কি কোরতে পারি।" বলিয়া শ্রীনাথ উঠিয়া পড়িল, এবং ভাব-ই হউক আর ভাবনা-ই হউক— ভাহারই মধ্যে ডুবিয়া ঘরের ভিতর ধীরপদে পায়চারী করিতে লাগিল।

পরদিন সকাল বেলা শ্রীনাথ বিজয়বাবুকে ডাকিয়া আনিল এবং প্রায় ঘন্টা-ছই ধরিয়া উভয়ে কোন-একটা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার পর, শ্রীনাথ উৎসাহের সহিত কহিল—"টাকার বক্সা আমাদের ঘরে বইবে, বিজয়বাবু! ছ'টি পেটের ভাতের জক্মে আর এমন কোরে দক্ষে মরতে হবে না। তবে, শ'-খানেক টাকার যোগাড় না করলে, কাজে বসা যাবে না। দেখা যাক, কোখেকে যোগাড় হয়।"

বিজয়বাবু উঠিয়া গেলে, উষা রান্নাঘর হইতে এ-ঘরে আসিয়া কহিল—"দেখ, এ-বেলাটা কোন রকমে হোলো, কিন্তু ও-বেলার জন্মে আর চা'ল নেই, ডাল নেই, তেল নেই; মশলাও সব আনতে হবে,—কিছুই নেই।"

শ্রীনাথ কহিল—"উষা, ছঃখের এই নিশাকে ঠেলে দিয়ে, শীগ্গিরই বোধ হয় এমন স্থখের উষা এনে ফেলবো, যে-দিন ভোনায় বলতে হবে যে, চা'ল, ডাল, তেল, বি, মাখন—রাথবার আর জায়গা নেই!"

উষা মৃত্ হাসির সহিত কহিল—"কোনও হার্মোন নিয়মের আড়তের বাবুর সঙ্গে ভাব্-সাব্ হোয়েছে না কি ?"

শ্রীনাথ আর কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্বদিনের মন্ড ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল।

উষা কহিল—"বাড়ী-ওলার বৌয়ের অস্থবের না কি বাডাবাডি অবস্থা!"

"কে বল্লে ?"

"ঐ 'ও-ঘরের ওরা বলছিলো। একবারটি আজ গিয়ে খবরটা নিয়ে এসো।"

এই সময়ে বাড়ী-ওয়ালার এক জন লোক গ্রীনাখের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—"রায় মশাই আছেন কি ?" শ্রীনাথ বাহিরে আসিতেই লোকটি কহিল—"গামচাটা কাঁথে ফেলে চলুন একবার। ছোট গিন্নী ত·····।" —লোকটী মুখ-চোখ ও হাতের একটা ভঙ্গী করিল।

শ্রীনাথ বিশ্বয়ের ভাবে কহিল—"কখন ?"

"এই আধ-ঘণ্টা আন্দাজ। কর্ত্তা ত পাগলের মত হোয়েছেন। আস্থন শীগ্গির; ব্রাহ্মণ চার জন ত চাই-ই। তিন জন হোল; দেখি, আর এক জন কা'কে পাই। আপনি আর দেরী করবেন না! শীগ্গির বেরিয়ে পড়ুন।"

লোকটি চলিয়া গেল।

শ্রীনাথ তথনি গামচাখানা কোমরে বাঁধিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীওয়ালা মন্মথ চক্রবর্ত্তী বহুকাল আগে বাঁকুড়া জেলা হইতে কলিকাভায় আসিয়া ১২ টাকা মাহিনায় বেলেঘাটার কোন আড়তে কয়াল-গিরি করিতে করিতে, লক্ষ্মীর রুপায় বেশ-ছু'পয়সার সংস্থান করেন। লেখা-পড়ার জ্ঞান কিছু না থাকিলেও, স্থতরাং তখন বেশ পশুত এবং মাশ্য-গণ্য হইয়া উঠিলেন। এই স্ত্রীটি তাঁহার ভৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিল। পয়-পর প্রথম ছই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, ৪৮ বংসর বয়সে চৌদ্ধ বংসরের এই মেয়েটিকে তিনি পুনরায় কোথা হইতে বিবাহ করিয়া

আনেন। দশ বৎসর ধরিয়া মন্মথের ঘর করিবার পর আজ সেই স্ত্রীও মন খালি করিয়া, প্রাণে শেলাঘাত করিয়া পরলোকে চলিয়া গেল।

এই অল্প দিন তাঁহার টীনের বাড়ীর ভাড়াটীয়ারূপে থাকিয়াই শ্রীনাথ তাঁহার সহিত থুব আলাপ জমাইয়া লইয়াছিল।

শ্রীনাথ ও-বাড়ীতে গিয়া দেখিল, মন্মথ সত্যই পাগলের মত হইয়াছেন। শ্রীনাথ শাস্ত্র ও নীতি-কথা আওড়াইয়া তাহাকে সান্ধনা দিতে সুক্ত করিল।

মৃতদেহ যখন বাঁধা হয়, তখন কে এক জন বলিল—
"গলার হারছড়াটা খুলে নাও, ওটা আর ঐ সঙ্গে বৃথা…"

তুঃখমিশ্রিত একটা ধমকের ভঙ্গীতে শ্রীনাথ কহিল—
"সবই ত বৃথা! যে সোণার প্রতিমা আজ মন্মথবাবুর গলা
থেকে খসে গেল, সে-গলা থেকে কি ঐ তুচ্ছ হার ছিনিয়ে
নিতে আছে! ও ওঁরই সঙ্গে যা'ক।"—বলিয়া শ্রীনাধ
খাটের সঙ্গে মৃতদেহ বাঁধিয়া ফেলিল।

মন্মথ বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিলেন—
"ছিনাথবাবু খাঁটি কথা বোলেছেন। সোণার প্রতিমা—
সোণার প্রতিমা! বুক ধ্বসিয়ে দিয়ে গেল! উঃ!"—
শ্রীনাথেরও চোখে জল আসিল; আর কথা কহিতে
পারিল না।

মৃতদেহ সংকার করিয়া সন্ধার পর ভিজা কাপড়ে শ্রীনাথ যথন ঘরে আসিল, উষা জিজ্ঞাসা করিল—"হোয়ে গেল! আহা, বোটা…"

"বেঁচে গেল !—বেঁচে গেল ! বেঁটা বেঁচে গেল, উষা—ধর ও এইটে, ভিজে কাপড়টা ছাড়ি।"—বলিয়া শ্রীনাথ টাকের পাক খুলিয়া কি একটা জব্য উষার হাতে দিল। উষা চম্কাইয়া উঠিয়া কহিল—"এ কি! সোণার হার কোখেকে…?"

"চুপ্—চুপ্!…উঃ! বড্ড ভাবছিলুম শ'ধানেক টাকার জ্ঞাে! ভরি তিন-চার হবে বােধ হয়,—না ?"

উষা বিস্মিত হইয়া শ্রীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে কালীঘাটের 'সেনাট্-রয়' সম্বন্ধে থুব একটা হৈ-চৈ লাগিয়া গিয়াছে। যেখানে-সেখানে সকলের মুখে 'সেনাট্-রয়' লইয়া আলোচনা—আন্দোলন চলিতেছে।

বৌবাজারের 'বিশ্ব-বার্তা' খবরের কাগজের অফিসে সে-দিন বাবুদের মধ্যে 'সেনাট্-রয়' সম্বন্ধে জোর আলোচনা চলিতেছিল। স্থরেশবাবু কহিলেন—"অস্তৃত ব্যাপার। এ আর তোমাদের জ্যোতিষ-ফোতিষ, হস্তরেখা, সামুদ্রিক —ও-সব কিছু নয়। এ হোলো খাঁটি 'স্পিরিট্'-এর বাাপার। 'স্পিরিটে'র মুখ দিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ বোলে **जिंद्रक**।"

কালিপদ কহিল—"অনেক সময় 'স্পিরিট' আসতে রাজি হয় না; শেষকালে ওঁর খুব ধমকে খেয়ে, 'যাচ্চি-যাচ্চি' বলতে বলতে অনেক দূর থেকে ছুটে আসে।"

নিতাই বাব কহিলেন—"লোকও হোচে খুব। বাঙালী আর মাড়োয়ারী বেশী, তা ছাড়া পাঞ্চাবী আছে, মাদ্রাজী আছে, উডিয়া আছে, বেহারী আছে। यकि धत शिर्य ..."

বাধা দিয়া রামবাবু কহিলেন—''আরে হ'বে না কেন ? ভূতের মুখ দিয়ে সব বার করাচেচ ত! বাহাছরী আছে। ভূতকে এ-ভাবে পোষ মানানো, এ বড় সোজা কথা নয় !"

ভূতনাথ কহিল—"সে-দিন আমাদের পাড়ায় দীমুবাবুর সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম। তাঁকে স্পিরিট্ থুব এক চোট **४मक निरंधै** (वाल निन—'काल यां अ, व्यक्तिः ना ছाড़ल, রোগও তোমায় ছাডবে না'।"

ও-ঘরে বসিয়া নরেণবাবু কাজ করিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; এ-ঘরে আসিয়া কহিলেন —"ওর সব ব্যাপার আমি জানি। এ লোকটির নাম—

শ্রীনাথ রায়। তাই থেকে ওঁর আফিসের নাম 'সেনাট্-রয়' হোয়েচে। নর্মদা পাহাড়ে ভুল্লু-বাবা নামে ওঁর এক সিদ্ধ গুরু থাকতেন। আড়াই-শো বছর বয়সে তিনি দেহ-রক্ষা করেন। উনি তথন সেইখানেই ছিলেন;—"

ভূতনাথ চম্কাইয়া উঠিয়া কহিল—"আড়াই-শো ব-চ্ছ-র।"

"হাা, চুপ কর। তার পর তাঁর মৃতদেহ যখন দাহ করা হয়, তথন তাঁর একখণ্ড হাড় উনি লুকিয়ে ফেলেন। সেইটা নিয়ে উনি পালিয়ে আসেন। এখন সেই হাড়টুকুর জন্মে ভুল্লু-বাবার মুক্তি হোচেন।। ঐটুকু ফিরে পাবার জন্মে ভুল্লু-বাবার প্রেতাত্মা দিনরাত ওঁর পেছন-পেছন ঘুরচে; আর তাকে দিয়ে উনি সকলের সব প্রশ্নের জ্বাব বা'র কোরে নিচেন। আরো কত-কি সব কোরে নিচেন।"

নিতাইবার সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"কাজ সব হচ্চে অভূত! আমাদের বেহারীদা'র সঙ্গে বৌদি'র ছিল—আদায়-কাঁচকলায়। কিন্তু——"

হঠাৎ এই সময় বড় বাবু আসিয়া পড়ায় আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

যখন এখানে আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল, তখন কালীখাটে, 'সেনাট্-রয়'-এর নীচের বড় ঘরখানার মধ্যে বহু লোক সমাগম। দ্বিতলের ঘরখানির একধারে পুরু তোষকের উপর কার্পেট পাতা। তাহার উপর বসিয়া— শ্রীনাথ; সন্মুথে একটু দূরে চেয়ারে বসিয়া—একটি বাবু। এক কোণের দিকে সতরঞ্চ পাতা, তাহার উপর বিজয়বাব বসিয়া, খাতাপত্র-হিসাব প্রভৃতি লইয়া লেখা-পড়ায় বাস্তঃ।

শ্রীনাথ বাবৃটির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—
"ব্যাপারটা আমি বৃঝতে পেরেছি; ফিল্ম্-য়াাক্ট্রেস্ ঐ
'ছায়া'র পেছন-পেছন আপনি ছায়ার মত ঘুরচেন, কিন্তু
তার মনের ভাব-গতিক কিছু বৃঝতে পারজেন না। সে
আপনাকে চায় কি না, সেইটা জানতে চান। আচ্ছা,
জানিয়ে দিচিচ।—ভ্লু বাবা! ভুল্ল বাবা!"

অনেক দূর হইতে সাড়া আসিল—"যাচিচ, যাচিচ।"
স্বর ক্রমে কাছে আসিল। কহিল—"কি বোলবে
বল।"

শ্রীনাথ বিনীতভাবে বলিল—"এঁর খবরটা দয়া ক'রে বোলে দিন।"

"হকে না, হবে না। ছায়া ওকে ছ'চক্ষে দেখতে পারে না। ঐ যে আর একটা লম্বা-চুলো লোক আছে, ছায়া তাকেই ভালবাসে। এর মুখে এইবার একদিন লাখি মারবে।"

বাব্টি পাগলের মত হইয়া গেল; কহিল—"উ:!

তা হোলে আমি মারা পড়বো; বিষ খাবো; লেকের জলে
—নাঃ, লেকের জলে লোকে ডুবে-ডুবে জল ঘোলা কোরে
ফেলেচে—লালদীঘির জলে গিয়ে ডুববো! ছায়াকে যাতে
পাই, তা আপনাকে কোরে দিতেই হবে।"

শ্রীনাথ কহিল—"তা, সে হবে। কিন্তু সে কাজ ত আলাদা। এ ফী'তে ত তা হবে না। তার জন্মে বেশী ফী লাগবে। ভুল্লু বাবাকে ভাল রকম সম্ভুষ্ট কোরে তবে…। অস্তুতঃ পঞ্চাশটা টাকা…"

অত্যন্ত অধীর হইয়া বাবৃটি পাঁচশট। টাকা শ্রীনাথের পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল—"এইতেই দয়া করতে হবে। ছায়ার পেছনে আমার সব গেছে, আর আমার বেশী কিছু নেই।"

"আচ্ছা; হবে। সাত দিন পরে আসবেন।" বলিয়া বাবৃটিকে বিদায় দিয়া শ্রীনাথ নীচে হইতে এক মাড়োয়ারীকে ডাকাইল। ভিঙ্গারমল্ আসিয়া শ্রীনাথকে নমস্বার জানাইয়া কহিল—"ভুল্লু বাবাকো বাত একদম্ ঠিক্-সে-ঠিক্ হোইয়ে গেলো বাবৃসাব! বেলকুল্, ঘিউ উও কন্টাকটারসাব লিয়া লইলো।"—অতঃপর গলার স্বর একট্ নামাইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল—"বেল্কুল্ চর্বিব অউর ভোজ্কিটব্ল্ থা; তেয়াল্লিস্মে বিক্ গেলো।"

"আচ্ছা হইলো। আজ কেয়া কাম্ হায়, বোলিয়ে।"

একখানি দশ টাকার নোট শ্রীনাথের হাতে দিয়া-ভিঙ্কারমল্ কহিল—"সোনেকা ভাও, বাব্সাব। এ মাহিনামে তেজি রহে গা, কি জেরাসে কোম্তি হোবে ?"

শ্রীনাথ ডাকিল—"ভূলু বাবা। ভূলু বাবা।" বাহিরের আকাশের এক কোণ হইতে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'গ্রাহি মাং দেবদেবেশন্বন্তো নাক্সোহন্তি রক্ষিত। । যদাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে যচ্চ বার্দ্ধকো, তৎপুণাং বৃদ্ধিমাপ্লোতু·····

স্বর ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল। বুঝা গেল, ভুলু বাবা আসিতেছেন।

অবশেষে ভূল্ল্-বাবা ঘরের মধ্যে আসিলেন। কড়ি-কাঠের কাছ থেকে তিনি কহিলেন—"কি জিজ্ঞাস। করবে ?"

যাহা জিজ্ঞাসা করিবার, জিজ্ঞাসা করা হইল। ভূল্ল্ব-বাবা উত্তর দান করিয়া—'ত্রাহি মাং' ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে আ্বার বহু দূরে চলিয়া গেলেন।

তার পর নীচে হইতে যাহাকে ডাকা হইল, তিনি যুৰক; খদ্দরের পোষাক-পরিহিত। তিনি 'ফী' জ্বমা দিয়া প্রশ্ন করিলেন। তিনি কয়েক জ্বনের নাম বলিয়া জ্ঞানা করিলেন—"এঁ রা সকলেই কি খাঁটি দেশ-দেবক, না, এর ভেতরে ভেজাল আছে ? আমার সন্দেহ হোয়েচে যে, এ দের ভেতর জনকতক দেশ-সেবার নামে দেশের ও দশের উপর অত্যাচার কচ্চেন। এঁরা নিজেদের সামাশ্র স্বার্থের জন্ম, আমার মনে হয়, যত-কিছু অপকর্ম—সবই করতে পারেন এবং করেন। এই সন্দেহটা আমার ভঞ্জন কোরতে হবে।"

এই সময় বিজয়বাবু লেখা বন্ধ করিয়া বাহিরের বারান্দায় উঠিয়া গেল। শ্রীনাথ ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বাবৃটিকে কহিল—"আপনার প্রশ্নের উত্তর কাল পাবেন। আজকে ভূল্ল্-বাবার অনেকটা পরিশ্রম হোয়েচে, আজকে আর ভাঁরে খাটাবো না।"

'ফ।'য়ের রসিদখানি হাতে লইয়া বাবুটি সে-দিন চলিয়া গেলেন।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

এই এক বংসর কাল 'সেনাট্-রয়'-এর কাচ্চ খুব জোরে চলিয়া বর্ত্তমানে দিন পাঁচ-সাত বন্ধ আছে। বন্ধ থাকিবার কারণ—শ্রীনাথ রায়ের অসুস্থতা। আসলে কিন্তু শ্রীনাথ অসুস্থ নহে। অসুস্থ—বিজয়বাবু। বিজয়-বাবুর এক বংসরকাল সমানে 'ভেন্ট্রিলোকুইজিম্' করার কলে গলার মধ্যে একটা অসুস্থতা বোধ করিতেছেন। ডাক্তার কণ্ঠ পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন ও কথা কহিতে একেবারেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনাথ কহিল "বিজয়বাবু, 'সেনাট্-রয়' একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে কাগজে-কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক্।"

"কি বিজ্ঞাপন দেবেন ?"

"বিজ্ঞাপন দেবো এই বোলে যে, ভুল্ল্-বাবার হাড় ভূল্ল্-বাবার প্রেতাত্মাকে ফেরত দেওয়া হোয়েচে, সেহেত্ আর অধিক কাল এভাবে তাঁকে আটক রাখা ও খাটান ভ্যায়-ধর্মবিরুদ্ধ।"

তাহাই হইল। 'সেনাট্-রয়'-এর সাইনবোর্ডখানা খুলিয়া লইয়া আফিস্ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।
শ্রীনাথ কহিল—"বিজয়বাবু, আর চালানও উচিত হ'ত না।
কেন না, এই এক বছরে আমাদের সংসার-খরচ চালিয়ে,
আর আমাদের মত গরীব-ছঃখীদের কিছু কিছু সাহায়্য
কোরেও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা জমে গেছে। আমাদের
বাকী জীবনের জন্মে এই যথেষ্ট। আপনি পনর-হাজার
নিয়ে দেশে যান, আর আমিও পনর-হাজার নিয়ে দেশে
যাই।"

এই সময় এক দিন ভূত্য ভব্নহরি আসিয়া খবর দিল যে, এক জন লোক ভাঁহাদের সহিত দেখা করিতে চায়। লোকটা নাছোড়বান্দা। সে একবার দেখা না করিয়া কিছতেই যাইবে না। শ্রীনাথ ভাহাকে আনিতে বলিল।

একখানা মলিন, ছিন্ন কাপড়-পরা, গায়ে একটি তালি দেওয়া হাফ-সার্ট, পায়ে একটি কর্দ্দমাক্ত স্থাণ্ডেল. চেহারা শুক্ষ-শীর্ণ, মাথায় বিরল রুক্ষ কেশ—একটি ভদ্রলোক অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"আপনারা বন্ধ কোরে দিয়েছেন জানি, কিন্তু আমার একটি প্রশ্নের উত্তর আজ দিতেই হবে। এ দয়া করতেই হবে, নইলে আমি আত্মহত্যা করবো। ত্ব'একখানা থালাবাসন ছিল পুঁজি, আজ তাই বিক্রী কোরে আপনার ফী-এর টাকা এনেছি। কিন্তু তাও পাঁচ টাকা; তার বেশী আর হোলো না।"

শ্রীনাথ লোকটির আপাদমস্তক ভাল করিয়া বার বার দেখিয়া কহিল,—"আপনার কি প্রশ্ন ?"

"প্রশ্ন আমার এই যে, গুষ্টিশুদ্ধু খেতে পাচ্চি না। আনাহারে বড়-লোকের দোরে হেঁটে-হেঁটে পায়ের নড়া ছিঁড়ে ফেলেছি, গালাগালি দিয়ে তারা সব তাড়িয়ৈ দেয়। উদয়াস্ত ঘুরে ঘুরে একমুঠো অল্লের জোগাড় কোরতে পারি না। সকলে কিদের স্থালায় ছট্-ফট্ করছে। আঠার আনা খেটে ছ'আনার পারিশ্রমিকও যদি পাই, তাই যথেষ্ট ব'লে মনে করি, কিন্তু তা-ও পাই না। তাই

জানতে চাই, এ পেটের অলুনি আমাদের থামবে, কি থামবে না। যদি জানতে পারি, থামবে না, তা' হোলে বিষ খেয়ে ম'রবার ব্যবস্থা করবো। দয়া কোরে এইটে আমায় 💖 জানিয়ে দিন।"

শ্রীনাথের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি বলুন তো ?"

"ভবানী বিশ্বাস।"

"ও! আপনিই ভবানী বিশ্বাস ? আপনার প্রশ্নের উত্তর ভুল্লু-বাবা আগেই দিয়ে চলে গেছেন। ক্লিদের দালা আপনাদের শীগৃগিরই ঘুচবে। একটু বস্থুন, আমি আস্চি।" বলিয়া শ্রীনাথ বাহির হইয়া গেল, এবং মিনিট-দশেক পরে পুনরায় আসিয়া ভবানী বিশ্বাসের হাতে একতাড়া নোট দিয়া কহিল—"ভুল্লু-বাবা এই একশো টাকা আপনাকে দিয়ে গেছেন।"

ভবানী বিশ্বাস কাঠের পুতুলের ক্যায় শ্রীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

শ্ৰীনাথ দেশে আসিয়াছে।

কলিকাতায় থাকা-কালে তাহার একটি পুত্রসম্ভান হুইয়াছিল। এই মাসেই তাহার 'অন্নপ্রাশন' হুইবে।

সে-দিন খোকাকে বুকে করিয়া পাইচারী করিতে করিতে শ্রীনাথ উষাকে কহিল—"উষা, চাল, দাল, তেল, দি, মাখন—রাখবার জায়গা হ'চেছ ত ?"

অনেক দিনের পুরাণো কথা উষার আজ মনে পড়িয়া গেল। উত্তর দিবার কিছুই ছিল না; মুখ টিপিয়া উষা শুধু একটু হাসিল; তাহার পর কহিল—"খোকার ভাতে' কিন্তু গাঁয়ের ক'ঘর ব্রাহ্মণ-বাড়ী 'সামাজিক' বিলোতে হবে।"

খোকাকে ধরিয়া হুই হাতে নাচাইতে নাচাইতে শ্রীনাথ কহিল—"কি 'সামাজিক' দিতে চাও, বল।"

"একখানা কোরে কাঁসার বড় থালা, আর সেই থালা-ভরা সন্দেশ।"

"এ আর বেশী কথা কি ? গোটা চার-পাঁচ থিয়ে-টারের আথড়ায় যাতায়াত আরম্ভ কোরলেই হোয়ে যাবে।"

এ-গাঁয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া লইয়া ঘর-তিরিশেক ব্রাহ্মণের বাস। কলিকাতা হইতে শ্রীনাথ খুঘ বড় বড় উৎকৃষ্ট খাগড়াই কাঁসার ত্রিশখানা থালা আনাইল। সেই সঙ্গে আর একটা জিনিষ ত্রিশটি আসিল। তারপর অন্ধ-প্রাশনের দিন যখন সেই থালা ভরিয়া এক-থালা করিয়া সন্দেশ ও একটা করিয়া সেই জব্য প্রভাক ব্রাহ্মণবাড়ী পাঠানো হইল, তখন এক দিকে যেমন সকলে আনন্দিত হইল, সেই সঙ্গে কিছু বিস্মিতও হইল। বৈকালের দিকে গাঁয়ের কয়েকজন আসিয়া শ্রীনাথের সহিত দেখা করিয়া কহিল—"বড় আনন্দের কথা শ্রীনাথ। ভগবান তোমাকে আরও স্থথে রাখুন; খোকাকে দীর্ঘজীবি করুন। কিন্তু একটা ব্যাপার আমরা কেউ কিছু বুঝতে পাচ্চি-নে।"

"ঐ একটা কোরে হার্ম্মোনিয়ম দিয়েছি, ঐ কথা ত ? কথাটা হোচে এই যে, আমি গাঁ থেকে চলে যা'বার আগে, গাঁয়ের ভেতর হু'হুটা হার্ম্মোনিয়ম চুরি গেল। নিশ্চয়ই গাঁয়ের লোকই নিয়েছিল। আর পেটের দ্বালাতেই বোধ হয় সে এ-কাজ কোরেছিলো। স্থতরাং এ-চুরিতে আমার মনে হয়, তার পাপ হয়নি; কিন্তু বলিতে পারি না, যদি পাপ হোয়েই থাকে, তা'হলে তা'র হোয়ে আজ আমিই সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরলুম। কেন না, সে যে-ই হোক, সে আমারই গাঁয়ের একজন ত বটে।"

সকলের এক দিকের বিশ্বয় যেমন কমিল, অপর দিকে তেমনি আবার নৃতন করিয়া বিশ্বয় জমিয়া উঠিল।

শ্রীনাথ কহিল—"ভগবান যখন এত দিনে আমায় দয়া কোরেচেন, তখন-----। আর ওতে আমার এমন কিছু বেশী ধরচও যে হোয়েচে, তা'ও নয়।"

"তিরিশটাতে কত ব্যয় পড়লো ?"

"পাইকারী দামে পেয়েছি কি না; হাজারখানেকেই হোয়েচে।"

কিছুক্ষণের জন্ম অবাক হইয়া বিম্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীনাথের মুখের দিকে সকলে তাকাইয়া রহিল।

नगा श

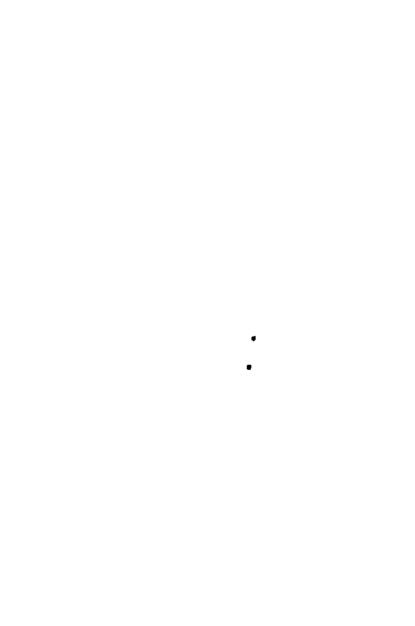